## নব-কথা

( 判累 )

# শ্রীপভাতকুমার মুখোপাধ্যায় <sub>প্রশীত</sub>

কলিকাতা

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীশুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

১৩২৩

"মানসী" প্রেস

১৪-এ রামতহু বস্তুর লেন, কলিকাতা

শ্রীশীতলচক্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত

### ছিতীয় সংস্করণের

# ভূমিকা

তুই বংসরের অধিক কাল হইতে প্রথম সংস্করণ "নব-কথা" নিঃশেষিত
— মত দিতীর সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই বিলম্বের জন্ত, আগ্রহামিত
পাঠকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

এই সংশ্বরণে "কাজির বিচার", "কাটামুণ্ড", "গ্রীবিলাসের ছর্ক দ্বি", "শাসজাদা ও ফকীর কন্তার প্রণয়-কাহিনী" এবং "দ্বিতীয় বিভাসাগর" —এই পাঁচটি গল্প অতিরিক্ত সন্নিবিষ্ট স্টেল। "দ্বিতীয় বিভাসাগর" ঠিক গল্প নহে—সত্য ঘটনা বলিয়া শোনা যায়। "বিদ্বিম বাবুর কাজির বিচার" গল্লটিও জনশ্রতিমূলক। তাই এই ছইটিকে কাল্লনিক গল্পের সহিত এক পংক্তিতে না বসাইয়া, পরিশিষ্টের অন্তর্গত করিয়াছি।

"শ্রীবিলাসের ছর্ক্ জি" আমার সর্বপ্রথম গল্প রচনা। "ভূত না চোর", "কাটামুগু" এবং "শাহজাদা ও ফকীরকন্তার প্রণয়-কাহিনী" এই তিনটি গল্প ভাষান্তর হইতে গৃহীত; অনুবাদ নহে—বেচ্ছামত পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছি।

"দেবী" গরটির আখ্যানভাগ শ্রীযুক্ত রবীক্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমার দান করিয়াছিলেন—এ কথাটি প্রথম সংস্করণের ভূমিকার উল্লেখ করি নাই, এখন করিলাম।

গরা ১লা জৈচি, ১৩১৮ }

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

# সূচী

|                   |       |        |       |      | •   |     |     | পৃষ্ঠা    |
|-------------------|-------|--------|-------|------|-----|-----|-----|-----------|
| অকহীনা            | •••   |        | •••   |      | ••• |     | *** | >         |
| হিষানী            |       | •••    |       | •••  |     | ••• |     | <b>ು</b>  |
| ভূত না চোর        | •••   |        | • • • |      | ••• |     | ••• | <b>68</b> |
| বেনামী চিঠি       |       | •••    |       | •••  |     | ••• |     | 80        |
| কুড়ানো মেয়ে     | •••   |        | •••   |      | ••• |     | ••• | <b>b•</b> |
| কাজির বিচার       |       | •••    |       | •••  |     | ••• |     | ১৽৬       |
| একটি রৌপ্যমূদ্রা  | র জীব | ন-চরিত | •••   |      | ••• |     | ••• | 220       |
| কাটামুগু          |       | •••    |       | •••  |     | ••• |     | ১৩১       |
| পত্নীহারা         |       |        | •••   |      | ••• |     | ••• | 786       |
| ভূল-ভাঙ্গা        |       | •••    |       | •••  | •   | ••• |     | 794       |
| দেবী              | •••   |        | •••   |      | ••• |     | ••• | >>9       |
| ঐবিলাসের হর্ক     | দ্ধি  | •••    |       | •••  |     | ••• |     | २ऽ७       |
| ভিথারী সাহেব      | •••   |        | •••   |      | ••• |     | ••• | २७১       |
| বিষরক্ষের ফল      |       | •••    |       | •••  |     | ••• |     | २৫२       |
| প্রণয়-কাহিনী     | •••   |        | •••   |      | ••• |     | ••• | २१১       |
|                   |       |        |       |      |     |     |     |           |
|                   |       |        | পরি   | नष्ठ |     |     |     |           |
| বঙ্কিম বাবুর কার্ | জর বি | চার    |       | •••  |     | ••• |     | ₹>8       |
| বিভীৰ বিদ্যাসাগ   | ď     |        |       |      | ••• |     | ••• | 9.9       |

## নৰ-কথা

-----

## অঙ্গহীনা

-:0:--

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### কন্তাদায়

চোরবাগানের ভামাচরণ চটোপাধাায়কে লোকে বলে "বোম্-ভোলানাথ।" নিজে তিনি নিতান্ত ভালমান্ত্র ; পৃথিবীমুদ্ধ লোককেও ঠিক সেইরূপ ভালমান্ত্র মনে করেন। সকলকে অতান্ত অধিক বিশ্বাস করা যেন তাঁহার একটা মানসিক রোগ। জিনিষ কিনিয়া কথনও টাকার কেরত পয়সা গণিয়া লন নাই। কেহ বিপদে পড়িলেই ভামাচ্রণ বাব্ তাহার উপকার করেন; তিনি নিজে বিপদে পড়িলে সে থে আসিয়া বুক দিয়া পড়িয়া তাঁহার উপকার করিবে, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত্ত।

শ্রামাচরণ বাবু বেঁটে থাটো রকমের মাসুষটি। চোথছটি ভাসা ভাসা হাসি হাসি। গৌরবর্ণ প্রোঢ় পুরুষ; মাথাটি নাড়িয়া নাড়িয়া চিবাইয়া চিবাইয়া কথা কছেন। সওদাগরি আফিসের চাকরি;— ক্রেইল, অর, ষাট টাকা মাত্র। একটি প্রাইভেট্ ট্যুষণ্ও আছে। এই সামান্ত আয়ের উপর নির্ভর করিয়া কলিকাতা সহরে সপরিবারে বাস করা কম হঃসাহসের কাঘ নহে। একটি ঠিকা ঝি আছে সে কতক কায়কর্ম্ম করিয়া দিয়া যায়। বাকী কর্ম্ম নিজেদের করিয়া লইতে হয়। কন্ত হয় বটে কিন্তু উপায় ত নাই।

খ্যামাচরণ বাবুর একটি ছেলে, তিনটি মেয়ে। ছেলেটির বয়স সতেরো আঠারো বৎসর; বি-এ, ক্লাসে পড়ে। বড় মেয়ের নাম স্থলোচনা, হরি-পুরে বিবাহ হইয়াছে। তাহার ছোট শৈলবালা, তাহার ছোট ক্ষান্তমণি। শৈলবালার আজিও বিবাহ হয় নাই, দিলেই হয়। ক্ষান্তমণি ছোট।

শ্রামাচরণ বাব্র হাতে পৈত্রিক আমলের কিছু টাকা ছিল, তাহা বড় মেয়েটির বিবাহে সমস্তই থরচ করিয়া ফেলিয়াছেন। এই ত অবস্থা;—রাথিয়া ঢাকিয়া বুঝিয়া স্থঝিয়া খরচ করিতে হয়! কিস্তু বোম্ভোলানাথকে তখন সে কথা বুঝায় কাহার সাধা ? তখন শৈল ছোটছিল;—এখন সে বারো তেরো বছরের হইয়াছে—এখন শ্রামাচরণ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিতেছেন। কভাদায় এমনি জিনিষ, বোম্ভোলানাথ শ্রামাচরণকেও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। গুভাবনায় এই দরিদ্রদন্দপতির মুথ ক্লিষ্ট, মন বিষাদভারাক্রাস্ত। গৃহিণী বলিলেন—"আমার গায়ের যা কিছু গহনা আছে, সব বিক্রয় কর। হাজার টাকার উপর পাওয়া যাইবে। তাহাতেই এ যাক্রা জাতি রক্ষা হউক।"

খ্যামাচরণ ঠেকিয়া শিথিয়াছেন; বলিলেন—"তাহার পর ? ক্ষেস্তির বেলায় কি উপায় হইবে ?"

গৃহিণী বলিলেন—"আও ততদিন যদি - নারায়ণের ইচ্ছায় মানুষ হয় তাহা হইলে আর ভাবনা কি ?"

ক্ষান্তমণি শৈলবালার চেয়ে ছই তিন বংসরের মাত্র ছোট। আজি কালিকার বাজারে বি-এ, ক্লাসের ছাত্র আগুতোষ যে ছই তিন বংসরে মামুষ হইতে পারিবে, দে আশা অপর কেহ হইলে সাহস করিয়া মনে স্থান দিতে পারিত না, কিন্তু শ্রামাচরণ বাবু দিলেন। গহনা বিক্রয়ের প্রামর্শ ই স্থির হইল।

কিন্তু আবার মনের মত পাত্রও ত চাই। গৃহিণী বলিলেন—"যথন আমি গা থালি করিয়া, সর্বস্থ থোয়াইয়া মেয়ের বিবাহ দিতেছি, তথন বে-সে-একটাকে ধরিয়া দিলে চলিবে না। জামাই দেখিতে স্থা ইইবে, ছইটা কি একটা পাস করা হইবে, থাইবার পরিবার সংস্থান থাকিবে, এইরূপ চাই।"

শ্রীমান্ আশুতোষের একজন সহপাঠী বন্ধু ছিল, তাহার নাম মোহিনীমোহন। সে জমিদারের ছেলে; কলিকাতায় মেসের বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করিত। মাঝে মাঝে আশুর সঙ্গে তাহাদের বাড়ীতে আসিত। অনেকবার নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাকে থাওয়ান হইয়াছে। যে লক্ষণগুলি গৃহিণী জামাতায় চাহিয়াছেন, এই মোহিনীমোহনে তাহার সকলগুলিই বিঅমান। স্ক্তরাং স্বভাবতঃ তাহারই কথা সকলের মনে হইল।

যেমন কর্ত্তা, তেমনি গৃহিণী, তেমনি ছেলেটি। জনিদারের ছেলে; বি-এ, পড়িতেছে; গহনা বেচিয়া হাজার টাকা পাওয়া যাইবে, তাহাতেই তাহাকে ক্রয় করিবেন! সতায়গ আর কি! শ্রামাচরণ বাবু বামন, প্রাংগুলভাফল মোহিনীমোহনকে জামাতা করিবার জন্ম বাহু বাড়াই-লেন। ইহার প্রতিফলস্বরূপ "উপহাস" নহে, সর্ক্রনাশ উপস্থিত হইয়াছিল। কিছু সে পরের কথা পরে বলিব।

আগু বলিল,—মোহিনীর বিবাহ হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার। কাহার সন্তান, কয় পুরুষে, নৈকুয়া অথবা ভঙ্গকুলীন, এ সব আগু কিছুই বলিতে পারিল না। পরদিন কলেজে কথায় কথায় কোশল করিয়া বন্ধর নিকট হইতে আশু সমস্ত সংবাদ আদায় করিয়া লইল। সমস্তই মিলিয়াছে। বড় মথের কথা। আশু একে ত শ্রামাচরণ বাব্র পুত্র, তাহাতে অরবয়য়, সাংসারিক অভিজ্ঞতা কিছুই নাই,—সে মনে করিল যেন বিবাহ হইয়াই গিয়াছে। প্রথম হইতেই মোহিনীর সঙ্গে তাহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। এখন মনে মনে তাহাকে ভাবী ভগ্নীপতি স্থির করিয়া সেই বন্ধুত্ব প্রগাঢ়তর করিয়া তুলিল। ইহার ফলস্বরূপ আশুদের বাড়ীতে মোহিনীর যাতায়াত বৃদ্ধি পাইল। শনিবার কলেজের ছুটির পর সে প্রায়ই আসিয়া আশুদের বাড়ীতে সন্ধ্যাথাপন করিত। রবিবারে এবং অন্ত ছুটির দিনে মাঝে মাঝে আশুর মা তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাওয়াইতে লাগিলেন। ইহাদের গোপন অভিপ্রায় জানিতে মোহিনীমোহনের অধিক দিন বিলম্ব হইল না।

বিবাহের কথাবার্ত্তা হইবার পূর্দের শৈলবালা মোহিনীর সঙ্গে স্পষ্ট কথা কহিত না বটে, কিন্তু তাহার সন্মুথে বাহির হইত এবং প্রতিদিনই হই একবার পরস্পরে চোথোচোথি ইইয়া যাইত। আশুও মোহিনী আহারে বসিলে আশুর মা পরিবেশন করিতেন, প্রয়োজন হইলেই শৈল আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিত। কিন্তু যে দিন শৈলবালা এই বিবাহের কথা শুনিল, সে দিন ইইতে মোহিনীর সাক্ষাতে আর সে প্রাণান্তেও বাহির হইত না। মোহিনী আসিলেই ক্ষান্তমণি স্থর করিয়া বলিতে থাকিত, "দিদির বর এসেছে গো।" মোহিনী বাহির হইতে এই গান শুনিয়া মনে মনে হাসিত—ভাবিত কোথায় কি তাহার ঠিক নাই, বিবাহ! কিন্তু শামাচরণের ক্যা শৈলবালার ত সে বৃদ্ধি ছিল না। সে যথন মোহিনীমোহনকে দেখিত, তথন তাহাকে স্বীয় ভাবী পতিস্বরূপ দেখিত। নিজের ভবিন্তুৎ জীবনের যে কোনও স্বংশের কল্পনা করিত

সেই অংশেই দেখিতে পাইত, মোহিনীমোহন স্থলর শাস্ত সমুজ্জল চকু ছটিতে স্নেহ ভরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কিন্তু ক্রমে মোহিনীমোহনেরও বৃদ্ধি-বিপর্যায় ঘটিল। তাহার সমস্ত তর্কযুক্তি শীঘ্রই তাহাকে কল্লনার কমনীয় হত্তে সমর্পণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। অনেক রাত্রে বুম ভাঙ্গিয়া যাইলে মোহিনী ভাবিত, यिन भिनवानात मह्न्य आभात विवाह इत्र. তবে কেমন इत्र १ भरत इरेड, বেশ হয়। বেশ নামটিও কিন্তু। শৈলবালার লজ্জাটা বড় বেশী-কখনও ভাবিত, তা বেশ ত, লজাই ত স্ত্রীলোকের ভূষণ। আবার কথনও বা ভাবিত, এই ভূষণবাহুলো আমার নব-প্রণয়ের কোমল হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইবে না ত ৷ লজা ভাঙ্গাইতে অনেক আয়াস স্বীকার করিতে হইবে। এখন ত দেখিলেই পলাইয়া যায়; ফুলশ্যাার রাত্রে কথা কহাইতে অনেক সাধ্যসাধনার প্রয়োজন হইবে। কল্পনায় সেই ফুলশব্যা-রাত্রিটির অভিনয় করিত। শৈলবালা যেন থস্থসে কাপড় পরিয়া, সাটনের বডিস পরিয়া, কপালে একটি খয়েরের টপ কাটিয়া, চুলে স্থারি মাথিরা, জড়সড় হইয়া, মুথখানি ঢাকিয়া, পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে। শ্যাায় প্রবেশ করিয়া সে শৈলকে কি বলিয়া ডাকিবে প নাম করিয়াই ডাকিবে। শৈল কি আর উত্তর দিবে ? সে ফিরিবেও না, চাহিবেও না, কথাও কহিবে না। অনেক চেষ্টাতে যেন কথা কহিল। কিন্তু সে যেন শৈলর নিজ কণ্ঠস্বর নহে। সেই পিতৃগৃহের স্থপরিচিত শাণিত ক্রত কোমল কণ্ঠস্বর কি এই ? এ যে ভাঙ্গা, জড়ান, সম্কৃচিত, বাধাপ্রাপ্ত স্বর, কিন্তু নিরতিশয় মধুর।—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রজনীশেষে তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইত। স্বপ্ন দেখিত—দে স্বপ্ন ও যেন শৈলবালার স্থৃতিপরিমলে আমোদিত। যে রাত্রিতে পূর্ণিমার চক্ত পৃথিবীর উপর বেশী করিয়া উন্মাদনা বর্ষণ করিত, সে রাত্রিতে হয় ত

কল্পনা করিত, যেন এক সমুদ্রবেষ্টিত জনহীন দ্বীপের প্রাস্তরে বৈড়াইতে বেডাইতে সহসা শৈলবালার সাক্ষাৎ পাইল। তথন নৃতন নৃতন বিবাহ হইয়াছে। শৈল, তুমি এথানে কেমন করিয়া আসিলে १—কেমন করিয়া আসিয়াছে, তাহা ত শৈল জানে না। বাড়ীতে বিছানায় মার কাছে শুইয়া ঘুমাইতেছিল, জাগিয়া দেখিল এই বনে আসিয়া পড়িয়াছে। বোধ হয়, আরুরোপস্থাদের জিনি-দৈতা অথবা পরীদের রাজা উড়াইয়া আনিয়া থাকিবে। সমুদ্রগর্জন শুনিয়া ভয় পাইয়া শৈলবালা কাঁদিতেছিল। এখন আর ভয় করিতেছে না। মোহিনী যেন বলিল, তোমার কুধা পাইয়াছে, তোমার জন্ত ফল সংগ্রহ করিয়া আনি ? শৈল বলিল, না আমি একলা থাকিতে পারিব না. আনার ভয় করিবে যে। তবে চল ছইজনেই যাই। কিন্তু শৈল কি সেই কল্পরাকীণ পথে চলিতে পারে ? চল তোমায় কোলে করিয়া লইয়া যাইব।—ফল যদি না পাওয়া যায় পু क्ल यिन थारक, आंत्र जल यिन ना थारक ? कि इट्टेंद ?—विधां एयन মৃত্তিমান হইয়া বলিয়া গেলেন—তোমাদের পরস্পরের জন্ম পরস্পরের মুথে চুম্বনের অমৃত সঞ্চিত রাথিয়াছি, ফল ও জলের প্রয়োজন হইবে না।— আরও কত সমস্ত অসম্ভব কল্লনা। সে আর বলিয়া কায় নাই। শুনিলে বিজ্ঞ লোকে বিদ্রূপের হাসি হাসিবেন। নাটক নভেল মোহিনীর বিস্তর পড়া ছিল। সে যে ভালবাসার পথে পদার্পণ করিল, তাহা বেশ জানিয়া শুনিয়াই করিল। দে পথ বড় পিচ্ছিল। প্রণয়ের দে বাপীতে নামিতে নামিতেই জল একগলা হইল। দেখিতে দেখিতে অগাধ জলে গিয়া পড়িল। কি সিগ্ধতা তাহার সর্বাশরীরকে আলিক্সন কবিল। চাবি-দিকে পদাবিকাশ। ডুবিয়া মরিতেও স্থথ আছে।

এখন অবধি আশু ডাকিলে মোহিনী আর সহজে তাহাদের বাড়ীতে বাইতে চাহিত না। মনে যোল আনা ইচ্ছা যাইবার ;—কিন্তু বোঞ্চ হইত, যেন সকলে তাহার এ ভাবপরিবর্ত্তন ধরিয়া ফেলিয়াছে। যেন কত অপ্রতিভ হইয়া থাকিত।

একদিন শ্রামাচরণ বাবু মোহিনীকে দেখিয়া বলিলেন,—"বাপু আমার আনেক দিনের সাধ, দৈশার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিই। তাহাকে তুমি ত দেখিয়াছ ? তোমার ধদি সন্মতি থাকে ত বল, তোমার পিতাঠাকুরের নিকট আমি বিবাহের প্রস্তাব করি।"

মোহিনী প্রথমটা চুপ করিয়া রহিল। মাটির পানে চাহিয়া কোটের বোতাম ঘুরাইতে ঘুরাইতে অল্প অল্প হাসিতে লাগিল। খ্রামবাবু ভাব বুঝিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বল ?" মোহিনী হাসিতে হাসিতে বলিল—"তা বেশ ত।"

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

#### সম্বন্ধ

•গৃহিণী মাঝে মাঝে তাগাদা করেন,—"মোহিনীর বাপকে যে চিঠি
লিখিবে বলিয়াছিলে তাহার কি হইল ?"— শ্রামাচরণ বাবুর আঠারো মাসে
বৎসর;— তিনি বলেন, এই লিখিব এবার। গৃহিণী বলেন—মেয়ে যে
এ দিকে বল্তে নেই বড় সড় হয়ে উঠ্ল। আর আইব্ড় রাখা কি তাল
হয় ? এর পরে পাঁচ জনে পাঁচ কথা বল্বে যে! শ্রামাচরণ বাবু
বলেন,—এখন পড়াশুনার ব্যাঘাত হবে,—পরীকাটা হয়ে যাক্ তার পরে
প্রস্তাব করেব।

"এথন পড়াঙনার ব্যাঘাত হবে"—কথা শুনিলে হাসি পায়। যেন বিবাহের জন্ম আর কিছুরই প্রয়োজন নাই; প্রয়োজন শুধু শুমাচরণ বাবুর প্রস্তাব করাটা। সাধে লোকে তাঁহাকে বলিত "বোম্ ভোলানাধ!"

পরীক্ষা শেষ হইল। মোহিনী বাড়ী গেল। আরও চুই তিন মাস কাটিল। আজ লিথি কাল লিথি করিয়া এখনও শ্রামাচরণ বাবু পত্র লেখেন নাই। বোধ হয় বিশ্বাস ছিল, বৈশাথের পূর্ব্বে ত বিবাহের দিন নাই;—এখন অবধি অনর্থক পত্র লিখিয়া কি হইবে!

বৈশাথ মাসে পরীক্ষার ফল বাহির হইল। আশু নোহিনী উভয়েই উত্তীর্ণ হইয়াছে। আশু এই শুভসংবাদ মোহিনীকে টেলিগ্রাফ্ করিয়া জানাইল। বাড়ীতে আনন্দ উৎসব পড়িয়া গেল।

এইবার স্থামাচরণ বাবু চিঠি লিখিলেন। মোহিনী ও আগুতোষের পরস্পরের সৌহন্ত বর্ণনা করিয়া, মোহিনীর পরীক্ষা-ফলে আনন্দ প্রকাশ করিয়া, অতিশয় বিনয়সহকারে বিবাহের প্রস্তাব করিলেন।

সপ্তাহথানেক পরে পত্রের উত্তর আদিল। মোহিনীর পিতা বল্লভপুরের জমিদার হরেক্লঞ্চ রায় মহাশয় লিথিয়াছেন, মোহিনীর সভিত
আগতাবের বন্ধুত্বের কথা পূর্ক হইতেই তিনি অবগত আছেন এবং
ভামাচরণ বাব্র গুণের কথাও তিনি মোহিনীর নিকট সর্কাদাই শুনিতে
পান। তাঁহার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাণিত হয় ইহা অতি স্থথের কথা।
তবে দেনা পাওনা সম্বন্ধে একটা কথা কহা যে এখন রীতি হইয়াছে,
সেটা চুকিয়া গেলেই সমস্ত ঠিকঠাক করা যাইতে পারে। সেটা পত্রের
বারায় না হইয়া বাচনিক হইলেই উভয়পক্ষের স্থবিধা ও সময়সংক্ষেপ
হইবে। অতএব এই অভিপ্রায়ে একবার যদি ভামাচরণ বাব্ অম্প্রাহ
করিয়া দীনের কুটারে পদধ্লি দেন, তবে তিনি অত্যন্ত আপ্যায়িত ইহবেন।

এই পত্র পড়িয়া খ্রামাচরণ বাবু যারপরনাই সন্তোষলাভ করিলেন। গৃহিনীকে বলিলেন,—"আহা দেখেছ! যেমন ছেলেটি, তেমন বাপটি। আক্রকালকার দিনে এমন কুটুম্ব পাওয়া অতি সৌভাগ্যের কথা।"—স্থির হুইল, আগামী শনিবারে আফিসের পর যাত্রা করিবেন।

পরদিবস এক সময় নিরিবিলি পাইয়া শৈলবালা লুকাইয়া উপরোক্ত পত্রথানি পাঠ করিতেছিল,—তাহার দিদি স্থলোচনা আসিয়া এই চৌর্যাকার্য্যে তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। ধরা পড়িয়া শৈলর মুথ চৌথ কাণ রাঙা হইয়া উঠিল। দিদি পরিহাস করিয়া বলিলেন,—"শৈলি, তোর যে আর দেরী সইচে না! বাবাকে বলব এখন, যেন এই মাসেই বিয়ের সব ঠিকঠাক করে আসেন।"

বাস্তবিকই পিতার যাত্রাকালে স্থলোচনা তাঁহাকে বলিয়া দিল—
"বাবা, যদি সব ঠিক হয়, তবে এই মাসেই নয়ত জ্যৈষ্ঠ মাস পড়তেই
বিবাহের দিন স্থির করে এস। সামনের জামাইষ্ঠীতে যেন আমর।
আমোদ আহলাদ করতে পাই।"

খ্যামাচরণ বাব্ যথাসময়ে বল্লভপুরে উপস্থিত হইলেন। হরেক্লঞ্চ রায় আদর অভার্থনা করিতে ক্রট করিলেন না। মোহিনীদের বাড়ীধর, লোকজন, সোর সরাবং দেথিয়া, সেই প্রথম খ্যামাচরণ বাব্ ভাবিলেন, —এমন লোকের ছেলেকে মেয়ে দেওয়া তাঁহার মত অবস্থার লোকের পক্ষে অতান্ত উচ্চাভিলাষ।—তবে নাকি মোহিনীর পিতার পত্রে যথেষ্ট অভর পাইয়াছিলেন, তাই অনেকটা ভরসা করিলেন।

বেলা নয়টার সময় তিনি মোহিনীদের বাড়ীতে পৌছিয়াছিলেন।
য়ানাহার করিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। রায় মহাশয় বলিলেন,—
"পথশ্রমে আপনার ক্লেশ হয়েছে। এ বেলা বিশ্রাম করুন। ও বেলা
তথন সে সমস্ত কথাবার্তা কওয়া যাবে।"

অপরাত্নে রায় মহাশয়দের বহির্কাটীতে কতকগুলি ভদ্রলোকের সমাগম হইল। অনতিরহৎ কক্ষটির মধাস্থলে হুইথানি চৌকী যোড়া করিয়া পাতা। তাহার উপর আগ্রার একথানি শতরঞ্জ। তাহার উপর রজকালয় হইতে সগ্যপ্রাপ্ত একথানি চাদর বিছান। কয়েকটি তাকিয়াও স্থানে স্থানে সজ্জিত। রায় মহাশয় জমিদারগর্কে মধাস্থলে স্থাসীন। শ্রামাচরণ বাবুকে তিনি সকলের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। সকলেই বলিলেন—"শ্রামাচরণ বাবুর মত মহাশয় লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করার চেয়ে আর কি স্থথ আছে প"

রায় মহাশয় এ কালের লোক ও আচার ব্যবহারের নিন্দা কবিয়া সভাকার্য্যের স্থচনা করিলেন। বিবাহে টাকা লওয়া যে একটা রীতি হইয়াছে, তাহার প্রতিই নিন্দার বেশী ঝোঁকটা পড়িল। বলিলেন— "আমাদের সে সব দিন কাল এক আলাহিদা রকমের গিয়াছে। আমার ষ্থন বিবাহ হইয়াছিল, তথন মনে আছে, একণত-এক টাকা পণ, একটি সোণার আংটি, আর একটি চেলির যোড় মাত্র পাইয়াছিলাম। আর বুঝি ভরি দশ পনরো সোণা আর ভরি পঞ্চাশ বাট রূপা। ইহাতেই একেবারে ধন্ত ধন্ত পড়িয়া গিয়াছিল। স্বৰ্গীয় পিতৃদেব কতই লজ্জিত। বলেন 'বৈবাহিক মহাশন্ত, আমি ছেলের বিবাহ দিতে আসিয়াছি বই ত ছেলে বিক্রয় করিতে আসি নাই।'—- আর এখন १— এখন মহাশয়. সে দিন আমার বড় সম্বন্ধীটির মেয়ের বিবাহ হইল ; পঞ্চাশ ভরি সোণা, ছই শত ভরি রূপা, হাজার-এক টাকা নগদ, তাহার উপর দানসামগ্রী আছে, থাট বিছানা আছে, বরাভরণ আছে। বরাভরণ কি যা তা মহাশয় ? এই ধরুন ঘড়ি—সোণার ঘড়ি, সোণার গার্ডচেন, হীরার আঙ্গটি, চেলীর যোড়, তা ছাড়া আবার রূপার টী-সেট্। জামাই বন্ধ বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া চা থাওয়াইবেন, তাই রূপার টী-সেটু চাই।

এই নৃতন বরাভরণ সাহেব-বাড়ী হইতে আনাইতে প্রায় চই শত টাকা লাগিয়া গেল। জামাইয়ের গুণের মধ্যে কি ?—না, এল, এ, পাস করিয়া বি, এ, পড়িতেছেন। বাপ জজকোটের সেরেস্তাদার। বিষয় আশম কিছুই নাই, চাকরি ভরসা। চাকরি ত তালপত্রের ছায়া। আজ যদি চাকরি যায় তবে কাল কি থাইবেন তাহার ঠিকানা নাই। আরে ছি-ছি—একালে কেবল অর্থ, কেবল অর্থ, কেবল অর্থ হাড়া আর কথাট নাই।"

সভাস্থ সকলেই একবাক্যে রায় মহাশয়ের এ মত সমর্থন করিলেন। স্থামাচরণ বাবু মনে মনে বলিলেন, যে যথার্থ ভদ্রলোক হয়, সে সর্ব্ধ-দোষাবহ একালেও আপনার ভদ্রতার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলে।

একজন ভদ্রলোক বলিলেন—"তাহা হইলে এইবার উপস্থিত বিবাহের একটা কথাবার্ত্তা হইয়া যাক।"

কর্ত্তা বলিলেন—"তবে আমি একবার বাড়ীর ভিতর ওঁয়াদের জিজ্ঞাসা করে' আসি।"

বাড়ীর ভিতর হুইতে ফিরিয়া আসিতে তাঁহার বিস্তর বিলম্ব হুইল না। তিনি বালির কাগজে লেখা এক স্থানীর্ঘ ফর্দ্দ হাতে করিয়া বাহির হুইয়া আসিলেন। বাড়ীর মেয়েরা ছেলেপিলেকে দিয়া নিজেদের মনের মত এই ফর্দ্দ লেখাইয়া রাখিয়াছিলেন। রায় মহাশয় বলিলেন—"বাড়ীর ওয়ারা অলঙ্কার এই চাহেন। তাহার পর আর আর যাহা কিছু আছে, সে সম্বন্ধে তাঁহারা কোন কথা কহিবেন না বলিয়াছেন—আমারই উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়াছেন। আমার এক্তারের মধ্যে যাহা রাখিয়াছেন, তাহাতে অবশুই যথাসম্ভব স্থলতে আমি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে নিদ্ধৃতি দিব, কিন্তু মেয়েদের এই ফর্দ্দ হুইতে অধিক কমান আমার সাধ্যায়ত্ত হুইবে না।"

ফর্দ পড়া হইল। তাহার বিস্তারিত বিবরণে পাঠককে ক্লিষ্ট করিব না। এই পর্যাস্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে খ্যামাচরণ বাবুর মুখের হাসি শুকাইয়া গেল, চকু ছল ছল করিতে লাগিল। পৃথিবী যেন পদতল হুইতে সরিয়া সরিয়া দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল।

গহনার যাহা ফর্দ বাহির হইয়াছে, তাহা থুব টানাটানি কসাকসি করিয়া দিলে হুই হাজার টাকার একটি পয়সা কমে হুইবে না।

তাহার পর গণ আছে, পণ আছে, ফুলশ্যা। আছে, নমস্কারী আছে, নিজেদের থরচ আছে। ফল কথা মোহিনীমোহনকে জামাতা করিতে হইলে অন্ন তিন হাজার টাকার প্রয়োজন।

সম্বল মাত্র গৃহিণীর অলঙ্কারগুলি। বিক্রয় করিয়া বড়জোর দেড় হাজার টাকা হইতে পারে।

এত দিন ধরিয়া এত সাধে দরিদ্র ব্রাহ্মণ আকাশে যে অট্টালিকা নিশ্মাণ করিয়াছিলেন, মুহুর্ত্তের মধোই তাহা ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

অনুনয় বিনয় করিয়া, হাতে পায়ে ধরিয়া বলিলে হয়ত কিছু কমিতে পারে। কিন্তু সে আর কত কমিবে ? নিজের সাধারে মধ্যে আসিবে না। ভূমিকার ত রায় মহাশয় বলিয়াই দিয়াছেন যে, গহনার তালিকা হইতে বিশেষ কিছু কমান তাঁহার ক্ষমতার বহিভূত। "কিন্তু মজ্জমান জন, শুনিয়াছি ধরে তৃণে, যদি আর কিছু না পায় সপ্থে"—স্তরাং শ্রামাচরণ মনে করিলেন, কর্ত্তা ইচ্ছা করিলে কি আর অলঙ্কারের তালিকাকে সংক্রিপ্ত করিতে পারেন না ? স্ত্রীলোকের কথাই কথা থাকিয়া যাইবে, এও কথন হয় ? নিজের স্ত্রীর কথা শ্ররণ করিলেন। তিনি যদি স্ত্রীকে বলেন—ইহা করিতে হইবে, তাহাতে স্ত্রী কি দিরুক্তিকরিবন ? কথনই না। তাই শ্রামাচরণ বাবু সহসা হাত ছইটি যোড়করিয়া, রায় মহাশয়ের প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"মহাশয়,

আমি কন্সাদার হইতে যাহাতে উদ্ধার হই, তাহা আপনাকে করির। দিতে হইবে।"

রায় মহাশয় অমনি—"হাঁ হাঁ করেন কি ?—আমার সন্মুথে হাত যোড় করিয়া আমাকে অপরাধী করেন কেন ? আপনি মহাশয় ব্যক্তি" —ইত্যাদি প্রকার উক্তি করিয়া সবলে শ্রামাচরণ বাবুর হুই হাত ছাড়াইয়া দিলেন।

শ্রামাচরণ বাবু বলিলেন—"আমি মহাশয় ব্যক্তি নহি। মহাশয় ব্যক্তি আপনি। আমি অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র লোক। আমাকে ক্নপা করিয়া এ যাত্রা রক্ষা করিতে হইবে।"

সভার একজন বলিলেন—"অত টাকা বায় করা যদি আপনার সাধাাতীত হয়, তবে কত বায় আপনি করিতে পারেন, তাহাই বলুন না।"

শ্রামাচরণ বাবু বলিলেন—"মহাশয়ণণ, আমার সমস্ত অবস্থা আমি অকপটে নিবেদন করিতেছি, সমস্ত শুনিয়া আমার প্রতি যাহা বিচার হয় করিবেন।—আমি ষাট্টি টাকা মাহিনা পাই। একটি ছেলে তিনটি মেয়ে, এই কাচ্ছাবাচ্ছাগুলি লইয়া ঘর করি। হাতে কিঞ্চিৎ পিরুদত্ত অর্থ ছিল, তাহাতেই কস্টেস্প্টে বড় মেয়েটির বিবাহ দিয়াছি। সে টাকার একটি কাণা কড়িও আর অবশিষ্ট নাই। আছে এখন কেবল ব্রাহ্মণীর গায়ের অলঙ্কার কয়থানি। সেই শুলি বিক্রয় করিলে হাজার বারোশত টাকা হইতে পারে। ঐ টাকার ভিতর যাহাতে আমার জাতি রক্ষা হয়, সব দিক রক্ষা হয়, সাপও মরে লাঠিও না ভাকে, —তাহাই আপনারা পাঁচজনে করিয়া দিন।"

এ কথা শুনিরা সভাস্থ সকলে খ্রামাচরণের ছঃথে আন্তরিক ছঃথিত গুইলেন। রার মহাশরের মুথে কিন্তু একটু অবিশ্বাসের মৃত্ হাসি দেখা দিল। শ্রামাচরণের মত বোম ভোলানাথ লোক যে পৃথিবীতে আছে, তাহা তাঁহার জ্ঞানের অগোচর ছিল। জমিদারের ঘরে বি-এ, পাস করা ছেলের সন্ধানে আসিয়াছেন, হাতে কিছু নাই সে কি হইতে পারে ? সওদাগরি আফিসে চাকরি করেন, বেতন ঘাট টাকাতে কি আসে যায় ?—অমন কত ঘাট টাকা রোজগার করেন তাহার কি কোনও হিসাব আছে ?

তথাপি রায় মহাশয় বলিলেন,—"মাচছা তবে একবার বাড়ীর ভতর যাই। বলিয়া কহিয়া দেখিগে, মেয়েরা যদি কিছু কমাইতে রাজি গ্লন।"—বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"কমাইবার কথা শুনিয়া মেয়েরা অত্যস্ত কণ্ট হইয়াছেন। বলিয়াছেন তোমার যাহা পুসী তাহাই কর। আমাদের কথা যদি থাকিবেই না তবে জিজ্ঞাসা করিবার কি প্রয়োজন ছিল ?"

ইহার পব থোসামোদ করা চলে না। সকল জিনিষেরই একটা সামা আছে ত ? কভাদায়গ্রস্ত বাক্তিরও আত্মসন্মান একটা সামার পর আর মাথা নোয়াইতে গুণা বোধ করে। ভামাচরণ বাবু এইবার একটু "ভঙ্ক শ্বেত হাসি" হাসিলেন—ভাহা "জমাট অঞ্র মত তুষার-কঠিন।" বলিলেন—"ভাহা হইলে ত আপনার সঙ্গে কুটুম্বিভার সন্মান আমার অদৃষ্টে নাই।"

ইহাতে রায় মহাশয় এমন ভাবটা প্রকাশ করিলেন, যেন তিনিও মতান্ত চঃথিত। তিনি আর খ্যামাচরণ যেন উভয়েই এক অত্যাচারী রাজার শাসনাধীনে পীড়িত—তাই সমবেদনা অমুভব করিতেছেন। অপর সকলে মনে মনে ভাবিল, ছি এমন স্ত্রীবশ। যাহা হউক, নিরাশার পাথর বুকে বাঁধিয়া সেই রাত্রেই শ্রামাচরণ গৃহে ফিরিলেন।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### বিবাহ

বাড়াতে একটা আশা আনন্দের যে কোলাহল উঠিয়াছিল, শ্রামাচরণ ফিরিবা মাত্র তাহা থামিয়া গেল। বাড়ীস্কদ্ধ লোকের মুখ গুকাইয়া গেল। গৃহিণীর কান্না পাইতে লাগিল। আর শৈলবালা অত্যস্ত গোপনে বাস্তবিকই কুঁপিয়া কুঁপিয়া কাঁদিল।—শুধু কি মা বাপের হুঃখ দেখিয়া কাঁদিল, না আরও কিছু কারণ ছিল ?—আমার ত বিশ্বাস, ছিল। কিন্তু সে পণ করিয়া বসিল না—যাহাকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছি সে ছাড়া আর কাহাকেও আত্মদান করিব না;—আমি চিরকুমারী থাকিব। সে অতশত জানিত না। তাহার বুকে যে কিসের বেদনা আসিয়া বাজিল, তাহা সে ভাল বুঝিতেই পারিল না।

গৃহিণী বলিলেন—"এথন উপায় ?" খ্যামাচরণ দীর্ঘনিঃখাস ফেলিরা বঁলিলেন—"আমি আর কি উপায় করিব। ঈশ্বর কি উপায় করেন দেখি। আমি ত হাল ছাড়িয়া দিয়াছি।"

কিন্তু হাল ছাড়িয়া দিয়া বেশী দিন থাকিতে পারিলেন না। পাত্রের সন্ধানে বাহির হইতে হইল। হাজার বারো শত টাকায় হয় এমন একটি পাত্র। পাস টাস হোক্ আর নাই হোক্,—ছইটা থাইতে পরিতে দিতে

পারে। আর নিতান্ত মূর্থ, গোঁয়ার, মাতাল, ছম্চরিত্র না হয়। অনেক দন্ধান করিতে হইল। অধিক আর কি বর্ণনা করিব,—এ ভোগ কাহাকে না ভুগিতে হইয়াছে ? কয়েকটা স্থানে ত এই হইল-এই হুইল—সব ঠিকঠাক—আর হুইল না। সেই বৈশাথ মাস হুইতে আরম্ভ ক্রিয়া পূজা পর্যান্ত এই ভাবে কাটিল। পূজার সময় একস্থানে স্থির হটল। হাজার টাকা দিতে হইবে। পাত্রটি উকীল, কিন্তু দিতীয় পক্ষের। তাই বলিয়া বয়স অধিক না,--এই ত্রিশের মধ্যে। মেয়েটি বয়ুস্থা ও স্থন্দরী, "বি এ, বি, এল্" এর পিতা তাই হাজার টাকাতেই স্বীকৃত হইয়াছেন। স্বীকৃত হইবার আরও একটু বিশেষ গোপনীয় কারণ ছিল। পাঁচ বংসর ছেলের স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে, এই পাঁচ বংসর বিস্তার সাধ্য সাধনাতেও ছেলেকে বিবাহে সম্মত করিতে পারেন নাই। এবার কোন শুভগ্রহবশে ছেলে রাজি হইয়াছে। স্থতরাং টাকা ইত্যাদির প্রতি লক্ষা না করিয়া কার্যাটা শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া ফেলা অত্যাবশুক হইয়াছিল। কারণ কি জানি, যদি বিলম্বে মতি ফিরিয়া যার।

১৭ই অগ্রহায়ণ বিবাহের দিন স্থির ইইয়াছে। স্থামাচরণ গ্রহনা গুলি একে একে বিক্রয় করিয়া সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বিবাহের নাস খানেক পূর্ব্বে একটি ভারি ছর্ঘটনা ঘটল।
রান্নাঘরের সম্মুখের বারাণ্ডায় শৈল বসিয়া ছিল। একটি জল থাবার
ছোট ঘটির ভিতর বামহন্তের মাঝের আঙ্গুলটি দিয়া, ঘটিট ঘুরাইতে
ঘুরাইতে, রান্নাঘরের ভিতর স্থলোচনার সঙ্গে গল্প করিতেছিল। এমন
সময় উপর হইতে চ্ণ-সুরকীর একটা চাঙর থসিয়া সেই হাতের উপর
পড়িল। ঘটির কানাটা ভাঙ্গিয়া গেল, আঙ্গুলও আধ্থানা সেই সঞ্চেকাটিয়া গেল।

সন্ধা হইতে না হইতেই খুব জর। পূর্ব্বেই ডাক্তার আসিয়া আঙ্গুলটি দ্বিতীয়বার শাণিত অস্ত্রে কাটিয়া, ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া গিয়াছিল। চারি পাঁচ দিনে জর ছাড়িল; কিন্তু আঙ্গুল ভাল হইতে পনেরো কুড়ি দিন লাগিয়া গেল।

একে মেয়ের বিবাহ হয় না, তাহার উপর আবার আঙ্গুল কাটিয়া গেল! খুব সাবধান, যেন প্রকাশ হইয়া সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া না যায়।

দেখিতে দেখিতে বিবাহের দিন আসিয়া পড়িল। বরপক্ষীয়েরা পল্লীগ্রাম হইতে প্রভাতেই আসিয়া পৌছিলেন। তাঁহাদের জন্ম কাছেই একটা বড় বাড়ী ভাড়া লওয়া ছিল, তাঁহারা সেইখানে উঠিলেন।

বাড়ীতে দকলেই আনন্দ করিয়া বেড়াইতেছে, কেবল শৈলবালার মুথথানি মলিন। মাঝে মাঝে তাহার চক্ষু তুইটি জলে পূরিয়া উঠিতেছে। তাহার আরু দে পুর্ন্ধেকার আকার নাই। বেন দে সম্প্রতি ছয় মাদের রোগশ্যা হইতে উঠিয়াছে।

বেলা দশটার সময় গায়ে হল্দ ইইল। বরপক্ষীয়দের একটা দাসী গায়ে হল্দের সমর বাড়ীতে আদিয়া পড়িয়াছিল। এত সাবধানতা সল্বেও সে দেখিয়া গেল, মেয়ের একটি আকুল কাটা। যথাসময়ে সে বরের পিতার নিকট গোপনে এ সংবাদ দিতে ভূলিল না। বরকর্তা শুনিয়া ত আশ্চর্যা হইয়া গেলেন। তিনি নিজে পূজার সময় মেয়েকে দেখিয়া আশীর্কাদ করিয়া গিয়াছেন! কিন্তু হয়ত বাম হাতটা কাপড়ের ভিতর লুকান ছিল, তাই কি অত লক্ষ্য করেন নাই ? যাহা হউক প্রেরক্ ক্ষ্দিরাম খুড়ার সহিত অত্যন্ত গোপনে পরামর্শ আঁটিলেন, বিবাহের পূর্বের কৌশলে এইটা জানাজানি করিয়া দিয়া, আরও ছই একশত আদায় করিয়া লইতে ইইবে।

সন্ধা হইল। বিবাহের বাজনা বাজিয়া উঠিল। বর আসিয়া সভাস্থ হইল। ইয়া গোঁফ —ইয়া চেহারা—পাড়ার ছেলেরা বরকে বে সকল ঠাটা বিদ্রাপ করিবে ভাবিয়া আসিয়াছিল, বরের গন্তীর মূর্ব্তি দেখিয়া সে সব কিছুই করিতে সাহস করিল না।

কিছুক্ষণ পরে কন্তাকর্ত্তা যাথারীতি গলবন্ত্র হইয়া সভায় নিবেদন করিলেন— "লগ্ন উপস্থিত, গাত্রোখান করিতে অন্ধ্রমতি হউক।"

বর গিয়া বিবাহ-মণ্ডপে উপবেশন করিল। শ্রামাচরণ জামাতাকে বরণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় বরকর্ত্তা বলিলেন—
"আমাদের একটা চিরকালের কৌলিক প্রথা আছে, তাহা পালন করিতে
হইবে। কনেকে সভার আনা হউক। বর কনের হাতে কিছু মিষ্টাল্ল
দিবে। তাহার পর বরণ হইবে।"

ইহা শুনিয়া কভাপক্ষীয়েরা নিজেদের পুরোহিতের মুথপানে চাহিলেন।
পুরোহিত বলিলেন—"তাহাতে ক্ষতি নাই। বাহা উহাদের করিবার
প্রথা আছে তাহা স্বচ্ছনে করিতে গারেন। আনাদের ভাহাতে
আপত্তি কি ?"

কনেকে আনা হইল। বরকরা বরের হাতে একটি সন্দেশ দিয়া বলিলেন—"এইটি তুমি কনের হাতে দাও।" কনেকে বলিলেন—"মালক্ষী, হাত পাত।" শৈল বস্তাঞ্চলের মধ্য হইতে কম্পিত দক্ষিণ হস্ত-খানি বাহির করিয়া দিল। বরকর্তা বলিলেন—"না না, এক হাতে কিনিতে আছে মা ? তইটি হাতই পাতিতে হয়।" শৈল ও কিছুতেই বাম হস্ত বাহির করে না। স্তামচরণ দাড়াইয়া পলকে প্রালয় জান করিতেছেন। অনেক পীড়াপীড়ির পর শৈল বাম হস্তথানি বাহির করিল। সকলেই দেখিল, মাঝের আঙ্গুলটির আধ্থানা নাই।

বরকর্ত্তা বলিয়া উঠিলেন—"একি ! অঙ্গহীন !" পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন—"এতিক ! অঙ্গহীনা কন্তা গ্রহণ করিতে শাস্ত্রে যে নিষেধ আছে ! মুখ্যো মহাশয়, বিবাহ স্থগিত করুন ।"

বিবাহ স্থগিত করুন! কন্তাপক্ষীয়েরা অতিশয় উষ্ণ হইয়া উঠিল। একজন বলিল—"কোথাকার অশাস্ত্রজ্ঞ ভট্টাচার্যা! একটা আঙ্গুল কাটিয়া গেলে অঙ্গুহীন হয় একথা কোন্ শাস্ত্রে পড়িয়াছেন ?"

ভট্টাচার্য্য অশাস্ত্রজ্ঞ ! ভট্টাচার্য্য কোন্ শাস্ত্রে পড়িয়াছেন ! তিনি অগ্নিশ্র্মা হইয়া বলিলেন—"কে হে বেল্লিক অকালকুল্মাণ্ড, আমার চেয়ে তোমার শাস্ত্রজ্ঞান অধিক নাকি ?"

খ্যামাচরণ প্রমাদ গণিয়া বলিলেন—"আপনারা বদি এখন বিবাহ স্থগিত করেন, তাহা হইলে আমার জাতি থাকে কেমন করিয়া ?"

এইবার কুদিরাম খুড়া সর্বসমক্ষে বরকর্তাকে বলিল—"কন্সাকর্তা পণস্বরূপ আর হুইশত টাকা ধরিয়া দিউন, মিটমাট করিয়া ফেলা গাইতেছে। কি বল হে ভট্টাচার্যা ?"—সেই মাত্র একজন ভট্টাচার্য্যকে অশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া উপহাস করিয়াছে। ভট্টাচার্য্য প্রমাণ করিবেন, শাস্ত্র জ্ঞান তাঁহার পূর্ণমাত্রায় আছে। তিনি বলিলেন—"টাকা ধরিয়া দিলে শাস্ত্রের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় নাকি ?"

সেই স্থানে কভাষাত্রী কলেজের একজন জ্যাঠা ছোকরা চশমা সাঁট্য়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল—"ঢের দেথেছি, আর ভট্টাচার্য্য-গিরি ফলাতে হবে না। নর শব্দ রূপ কর দেখি ?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই তীক্ষ বিদ্রূপে আসন ছাড়িয়া একলন্দে উঠানে নামিয়া পড়িলেন। চুই হাত অতি বেগে ঝাড়িয়া বলিলেন—"এ বিবাহে যদি আমি মন্ত্র বলাই তবে আমার চতুর্দশ পুরুষ নরকত্ব কইবে।" বরপক্ষীয় পাঁচজন হাঁ হাঁ করিয়া পড়িল—"ভট্টাচার্য্য মহাশয়, করেন কি! করেন কি!" ভট্টাচার্য্য বরকর্ত্তাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন— "যদি ব্রহ্মশাপের ভয় থাকে, তবে উঠাও বর।"

বর বলিল—"আমি ও আঙ্গুলকাটা মেয়েকে দিবাহ করিব না"— বলিয়া দে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

পাড়ার যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহারা বরের এবস্বিধ আচরণ দেথিয়া বলিয়া উঠিল —"কি! বিবাহ করিবে'না ? লাঠির চোটে মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া দিব না!"

শৈলবালার মৃদ্ধি হইয়াছিল। এতক্ষণ কেহ তাহার থবর রাথে নাই। একটা দাসী খ্যামাচরণকে ঠেলিয়া বলিল—"ওগো বাবু, মেয়ে যে এলিয়ে পড়ল।" তৎক্ষণাৎ শৈলকে ধরাধরি করিয়া অন্তত্ত্ব পাঠান হইল।

এই গোলমালটা থানিলে বরকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বিলিয়াছি, প্রথমাবধিই সে বিবাহ করিতে নিতাস্ত অনিচ্ছুক ছিল। পিতামাতার একাস্ত উৎপীড়নে বিবাহ করিতে আসিয়াছিল। সে এই স্থাবো চম্পট দিল।

মুথে চোথে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টা দিয়া, বাতাস করিয়া, অনেক কটে শৈলবালার চেতনা সম্পাদিত হইল। শৈলর মা কাদিয়া বলিলেন— "উহাকে আর বাচাইয়া কি হবে গো। উহার যে কপাল পুড়িল।"

আমরা এতক্ষণ মোহিনীর কোনও উলেথ করি নাই। সে কৃলি-কাতাতেই ছিল। আশু বলিল—"বাবা, আমি মোহিনীকে আনিয়া বিবাহ দিব।" এই বলিয়া সে মুহুর্ত্তের মধ্যে নিজের ডেস্ক হইতে এক খানা বৃহৎ ছুরী বাহির করিয়া লইয়া পাগলের মত মোহিনীর বাসার উদ্দেশে ছুটিল। বাসার দরজা তথনও বন্ধ হয় নাই। ছুইটা তিনটা করিয়া সিঁড়ি ডিঙাইয়া দোতালার ছাদে গিয়া পৌছিল। দোতালার ছাদে একটি মাত্র কক্ষ, তাহাতে মোহিনী একাকী থাকিত। ছয়ার বন্ধ, বরে আলো জলিতেছে। কম্পিত স্বরে আলু ডাকিল—"মোহিনী, মোহিনী!" মোহিনী উঠিয়া ছয়ার খুলিয়া দিল। সংক্ষেপে আলু মোহিনীকে সমস্ত ঘটনা বলিয়া বলিয়,—"ভাই তুমি যদি এ রাত্রিতে আমার ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া আমাদের জাতি-কুল-মান রক্ষা কর। নহে ত বল, এই ছুরী আনিয়াছি, তোমার সমুখে আত্মহত্যা করিব।"

মোহিনী আপাদমস্তক শিহরিয়া আশুর হাত হইতে ছুরী কাড়িয়া গইল। বলিল,—"ভাই, চল, আমি তোমার ভগ্নীকে বিবাহ করিব। আত্মহত্যা করিতে হইবে না।"

মোহিনীর চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় অঞা বহিল। এই রাত্রে যে শৈলবালার বিবাহ, তাহা সে পূর্ব্বাবধিই অবগত ছিল। টেবিলের উপর একথানি কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে সে ছই মিনিট পূর্ব্বে 'বিসর্জ্জন" নাম দিয়া একটি কবিতা আরম্ভ করিয়াছে;—তাহার শেষ পংক্তিটির কালি এখনও শুকায় নাই।

চটাজ্ত। পারে, আলুথালু বেশে, মোহিনী আগুর সঙ্গে চলিল। তথন রাত্রি দশটা হইবে। একটার মধ্যে শৈলবালার সঙ্গে মোহিনীর শুভবিবাহ যথাশাস্ত্র সম্পন্ন হইয়া গেল।

পাঠক, রাগ করিবেন না। ঘটনাটা কিছু নভেলিয়ানা রকমের হুইল বটে;—কিন্তু এ জগতে বাস্তবজীবনেও যে প্রতিদিন শত শত নভেলের ঘটনা ঘটিতেছে।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

#### <u> বিরাগমন</u>

মোহিনী পিতার বিনা অনুমতিতে তাঁহার অজ্ঞাতসারে বিবাহ করিয়া ফোলিল। কিন্তু পিতা ইহা শুনিয়া কি বলিবেন? তিনি যদি এই অপরাধ ক্ষমা না করেন ?—বিবাহের পর এই ভাবনা মোহিনীর ও তাহার শুশুরের প্রধান ভাবনা হইল।

ভামাচরণ বাবু কন্তাদায় হইতে উদ্ধার হইরাছেন; মোহিনীকে জামাতা পাইয়া তাঁহার বহুদিনের স্বত্নপালিত আকাক্ষাটি পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু, এই একটা সমস্তার জন্ত আনন্দটুকু প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে পারিতেছেন না। গৃহিণী বলেন,—"কে জানে বাবু, কপালে কি আছে। ছেলের মা বাপ বউকে নিলে হয়।"

শুন্তব্যাড়ীতে প্রায়ই মোহিনীর নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। শনিবার ত ফ'াক যার না। মোহিনী একদিন শৈলকে বলিল—"দেখ শৈল, আমি মনে মনে ভাবি যে ভাগো তোমার আঙ্গুলাট কাটিয়াছিল—তাইত—নহিলে এতদিন তুমি—।" আর বলিতে পারিল না। সে অবহা কি ক্লানতেও আনিতে পারা যায় ? শৈল স্বামীর এই অসমাপ্ত কথাটুকু ব্রিল। পাঠা প্তকের অনেক কথা তথনও সে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বত হয় নাই। মনে মনে বলিল—ঈশবুর যাহা করেন, মঙ্গুলের জন্তই করেন।

মোহিনী যথনই আসিত, তথনই শৈলের জন্ম কিছু না কিছু সথের
. জিনিষ লইয়া আসিত, কিন্তু শৈল মহা আপত্তি করিত—কিছুতেই লইবে
না। বলিত,—"কোথায় রাধ্ব ? সবাই যে দেখে কেলবে।" মোহিনীও

ছাড়িত না; বলিত,—"দেখে দেখবে, তুমি ত আর চুরি কর্ছ না।" শেষকালে শৈলকে লইতে হইত, নহিলে স্বামী রাগ করেন। বিশেষ চেষ্টা করিত, যাহাতে কেহ জানিতে না পারে, কিন্তু প্রত্যেক বারেই তাহার সকল চেষ্টা নিক্ষল হইত। ধরা পড়িয়া প্রথম প্রথম লজ্জায় যেন সে মরিয়া যাইত; কিন্তু বারকতক এইরূপ হইতে হইতেই লজ্জা অনেক ব্রাস হইয়া আসিল।

মোহিনী শৈলকে একবার বলিল,—"আমাকে পত্র লিখো, নইলে এ শনিবার আমি আসব না।" শৈল অত্যন্ত সঙ্কৃচিত হইয়া বলিল,— "কি লিখতে হয় আমি কি তা জানি ?"

"তোমার দিদি তাঁর স্বামীকে যে সব চিঠি লেখেন, তা কি ভূমি দেখ নি ?"

"হাঁ, কতবার দিদি আমাকে দেখিয়েছে।"

"সেই রকম তুমিও লিথ্বে।"

শৈল মাথা নাড়িয়া বলিল,—"সে আমার ভারি লজ্জা করবে;—সে আমি পারব না।"

"पिंपित (कन लड्डा करत ना ?"

"মাগে দিদির মত বড় হই"—একথা বলিয়াই শৈল হাসিয়া ফেলিল। দে,বেশ ব্ঝিল, এ ওজরটি নিতান্তই "পঙ্গু" হইতেছে। তাহার সমব্রস্থাদের সকলেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। স্বামীকে সকলেই চিঠিলিথে। চিঠিলিথিতে ইচ্ছা তাহারও হইত, কিন্তু সে কথা কি স্বামীর কাছে স্বীকার করিতে আছে ? ছি! বেহায়া মনে করিবেন যে।

চিঠি লিখিবার জন্ম শৈলকে বেণী বড় হইতে হইল না; ছই তিন সপ্তাহ বয়স বাড়িতে না বাড়িতেই সে স্বামীকে চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল। প্রথম প্রথম চিঠিগুলি নিতান্তই কুদ্রাকৃতি হইত। ক্রমে বাড়িয়া বাড়িয়া গুই তিন পৃষ্ঠা করিয়া হইতে লাগিল। কোন বিশেষ কথা থাকিলে চারি পৃষ্ঠাও পুরিয়া যাইত।

ভবিশ্বং সম্বন্ধে একটা দাকণ গুভাবনা বহন করিয়াও এই নবদস্পতীর জীবন বেশ স্থা কাটতে লাগিল। ক্রনে গ্রীম্মাবকাশ নিকটে সাসিল। মোহিনীকে বাড়ী বাইতে হইবে। ছই তিন মাস দেখা শুনা তইবে না, এই সাশক্ষায় ছই জনে অভান্ত কাত্র ছইয়া পড়িল। শৈল বলিল,—
"কোনও উপলক্ষ্য করিয়া মাঝখানে একবার কলিকাভায় আসিতে পারিবে না ?"

মোহিনী বাড়ী গেলে বাড়ীর লোক তাহাকে দেপিয়া আশ্চর্যা হইয়া গেল। মুথ-চকুর ভাব যেন সমস্তই পরিবতন হইরাছে। মোহিনী কি ভাবে, ভাবিতে ভাবিতে একদিক পানে শূক্সদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। কারণ জিজ্ঞানা করিয়া কেহ কিছু উত্তর পায় না।

একদিন পাড়ার একজন প্রবাণা দিদিনা, মোহিনীর সাক্ষাতে তাহার মাকে বলিলেন,—"চেলে বেটের বড় হয়েছে—বিয়ে দাওনি—তাই মন শুমিয়ে থাকে।" ইহা শুনিয়া মোহিনী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফোলেল। পরক্ষণেই তাহার মূথ শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়া গেল। মোহিনীর মা ইহা লক্ষা করিলেন। সে অন্তর্ত্ত চলিয়া গেলে দিদিকে বলিলেন,—"ঠিক বলেছ বাছা! আমি কর্ত্তাকে বলে শীঘ্রই ওর বিবাহ দিতেছি।"

গ্রামের পোইনারার মোহিনীর একজন প্রিয় বন্ধ। তাহাকে বলা ছিল, মোহিনীর প্রাদি বাড়ীতে না পাঠাইয়া বেন ডাক্বরেই রাথা হয়, মোহিনী স্বয়ং গিয়া লইবে। একদিন পোইামান্টার কার্যা উপলক্ষে গ্রামান্তরে গিয়াছিল। যথাসময়ে ডাক আসিল। অধীনত্ত পিয়ন নিজেই ব্যাগ খুলিরা পত্রগুলি বিলি করিল। পল্লীগ্রামের ডাক্বরে এরূপ মধো মধ্যে হইয়া থাকে। দৈবক্রমে সেই সঙ্গে শৈলবালার লিখিত, মোহিনীর একথানি পত্র ছিল; তাহা মোহিনীদের বাড়ীতে আসিয়া পড়িল। এত লোক থাকিতে, পত্রণানি কি ছাই মোহিনীর ছোট বোন্ মালতীর হাতেই পড়িতে হয় ? মোহিনী তথন বাড়ী নাই। পত্রথানির আবরণ রঙ্গীন, সমচতুদ্দোণ, এসেলের গদ্ধে ভ্র ভ্র করিতেছে। মালতীর কেমন সন্দেহ হইল। তংক্ষণাং সে জল দিয়া পত্রথানি খুলিয়া ফেলিছা।

পত্র পড়িয়া মানতী অবাক্। ছুটিয়া মার কাছে গিয়া বলিল,—"মা স্ক্রাশ হয়েছে। দাদার স্বভাব চরিত্র বিগড়ে গেছে।"

মা প্রথানি পড়িয়া দেখিলেন। মেয়ের কথায় তাঁহার কোনও সংশ্র রহিল না।

ও বাড়ীর বড়বউ এই সময় আসিয়া পৌছিলেন। তিনি পত্র পড়িয়া ধনিলেন,—"আনি জানি, আমার পুড়তুতো ভাই কল্কাতায় পড়ত। তারও ঐ রকম হয়। সেও চিঠি ধরা পড়াতে জানাজানি হয়েছিল। তারপর আমরা ধরে বেঁধে তার বিয়ে দিলাম। এখন রোগ ভধ্রেছে। একেবারে বউরের কেনা গোলাম হয়ে রয়েছে। তা তোমরাও মোহিনীর বিয়ে দিয়ে ফেল।"

গৃহিণী বলিলেন,—"আমরা যে জান্তে পেরেছি, তা যেন মোহিনী না শোনে। হয়ত বাছা লজ্জায় আত্মহতাা করে ফেলবে; নয়ত বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যাবে। চিঠি জুড়ে ঠিকঠাক করে তোমরা রেখে দাওগে।"

তাহাই হইল। মোহিনী যথাসময়ে আসিয়া পতা পাইল। খুলিতে গিয়া দেখে, পরিস্থার একটি জলের দাগ। একবার বন্ধ করিয়া যে আবার খোলা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ রহিল না। ভাবিল, বাড়ীতে কেহ নিশ্চয়ই ইহা খুলিয়াছে। কিন্তু পত্রের ভিতর একটা পুনশ্চ ছিল। হয়ত শৈলবালাই পতা বন্ধ করিয়া ঐ পুনশ্চটির জন্ম আবার খুলিয়

থাকিবে। যাহা হউক বিশ্বয়ে সন্দেহে মোহিনী পত্ৰথানি ডেক্ষে বন্ধ কবিয়া বাথিল।

গৃহিণী যথাসময়ে একথা কর্তার কাণে তুলিলেন। কর্ত্তা বলিলেন,—
"ক্ষেপেছ, তাও কি সস্তব ? ও হয়ত কোনও বন্ধু এয়ার্কি করে ওরকম
লিখেছে। ছেলেয় ছেলেয় অমন করে।" গৃহিণী মনে মনে বলিলেন,—
"হে মা কালীঘাটের কালী! তাই যেন হয়। আমার বাছার এ তুর্নাম
যেন বেঁচে থাক্তে আমায় শুন্তে না হয়।"

পরদিন একথা শুনিয়া ওবাড়ীর বড়বউ বলিলেন,—"আছো, এ বিষয়ের তদন্ত আমরা করছি।"

মোহিনীর অনুপস্থিতিতে, বড়বউ মালতীকে লইয়া ভিন্ন চাবি দিয়া মোহিনীর কলিকাতার তোরঙ্গ খুলিয়া ফেলিলেন। বিস্তর খুঁজিতে হইল না। একথানি লাল রেশমী রুমালে বাঁধা এক তাড়া চিঠি। পরত্বই এক হস্তাক্ষরে লিখিত। সবগুলেই প্রণয়ের চিঠি। প্রিয়তম, প্রাণস্থা, অভিন্নহৃদয় ইত্যাদি বলিয়া আরম্ভ। তোমার শৈলবালা, তোমার আমি, তোমার শৈ, তোমার সাধের সই—ইত্যাদি বলিয়া শেষ। অনেক গুলাতেই লেখা, তুমি শনিবারে নিশ্চয় আসিবে। আশা দিয়া নিরাশ করিও না। অধিনী আশাপথ চাহিয়া রহিল।

বেশী পড়িবার সময় নাই, কি জানি যদি হঠাং মোহিনী আসিয়া পড়ে। সমস্ত চিঠি পড়িলে কিন্তু প্রকৃত কথা প্রকাশ পাইতে পারিত। কারণ আমরা জানি একখানিতে লেখা ছিল,—"আমাকে গোপনে বিবাহ করিলে, মা বাপ জানিলেন না, কি উপায় হইবে,"—ইত্যাদি।

বড়বউ ও মালতী আসিয়া মাকে বলিল,—"মা, আর কোনও সন্দেহ নেই। গাদা গাদা চিঠি।" এই বলিয়া সংক্ষেপে ছই চারিথানির মর্ম্মও শুনাইয়া দিল। মা শুনিয়া বাম্পাকুললোচনে ঠাকুর দেবতার কাছে মানত করিলেন—"বাছাকে আমার ডাকিনীর হাত থেকে উদ্ধার কর,— আমি পূজা দিব।"

সমস্ত কথা শুনিয়া কর্ত্তা আর কিছু বলিতে পারিলেন না। গৃহিনী বলিলেন,—"আর ওকে কলকাতায় পাঠিয়ে কাষ নেই। একটি স্থন্দরী ডাগর মেয়ে দেখে বিয়ে দাও, আমি একটি পয়সাও চাই নে।"

কর্ত্তা বিরক্তির সহিত বলিলেন—"এতদিন ত কোনকালে বিবাহ হয়ে যেত। তুমি যে এক বারোহাত লম্বা ফর্দ্দ বের করে বসলে। ব্রাহ্মণ মনঃক্ষু হয়ে অভিশাপ দিতে দিতে চলে গেল। তার শাপেই ত এ সব হল।"

গৃহণী বলিলেন—"তার মেয়েকে যদি মোহিনীর পছন্দ হয়ে থাকে তবে তারই সঙ্গে বিয়ে দাও। তারা যা পারে তাই দেবে।"

কিন্তু কর্ত্তা এ প্রস্তাবে রাজি হইলেন না। বলিলেন,—"তাও কি হয় ? একবার ফিরিয়ে দিয়েছি। আবার কোন্ মুথে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাব ? দেশে কি আর স্থন্দরী বড় মেয়ে নেই ?"

গৃহিণী বলিলেন,—্"তা যেথানে হয় দাও। আর কিন্তু দেরী করলে চল্বে না।"

সেই গ্রামেই অবিলম্বে এক বিবাহযোগ্যা কন্তা বাহির হইল। যথন
টাকাকড়ি সম্বন্ধে আর হাঙ্গামা নাই, তথন মনোমত পাত্রীর অভাব কি ?

এক সপ্তাহের পর বিবাহের দিন স্থির হইল। মোহিনী বলিল, আমি
বিবাহ করিব না। অনেক পীড়াপীড়ি কাল্লাকাটি চলিল। শেষে
মোহিনী মাকে বলিল—"আমার একটা প্রস্তাব আছে, তাতে ধদি
আপন্তি না কর; তবেই আমি এ বিবাহে সম্মতি দিতে পারি।"

"কি প্রস্তাব ?"

"গ্রামাচরণ বাবুদের সপরিবারে এ বিবাহে নিমন্ত্রণ করে আনতে হবে।"

"সে আর বিচিত্র কি ? তবে কেমন কেমন দেখায় না ? যে মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা হয়েছিল, তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে ?"

"হাঁ, সে গত অগ্রহায়ণ মাসেই হয়ে গিয়েছে :"

মা বলিলেন—"আচ্ছা, কর্তাকে বলে' দেখব।"

বছ কপ্তে কণ্ডা রাজি ইইলেন। মোহিনী স্বরং কলিকাতার গিরা ইইাদিগকে আনিতে চাহিল। কিন্তু তাহাতে কেহই সম্মত হইলেন না। সকলেই সন্দেহ করিলেন, এ কেবল পলাইয়া বিবাহ বন্ধ করিবার একটা ছল মাত্র।

অগতাা মোহিনী এক দীর্ঘ পত্রে সমস্ত কথা শ্বশুরকে জানাইল। বাহা বাহা ঘটিয়াছে অকপটে তৎসমুদয়ই বর্ণনা করিল। বলিল, ঘটনা আর গোপনে রাথা চলে না। আমি বেমন আপনার বিপদে সহায়তা করিয়াছি, আপনি সেইরূপ আমাকে এ বিপদ হইতে মুক্ত করুন। আমি পারিব না,—আপনি আসিয়া সমস্ত খুলিয়া বাবাকে বলুন। আর যে রাজ্মণকে কন্তাদায় হইতে মুক্ত করিবেন বলিয়া বাবা প্রতিশত হইয়াছেন, সেই রাজ্মণের কন্তার সহিত আশুর বিবাহ দিন। তাহা হইলেই সকল দিক রুক্ষা হয়।

গ্রামাচরণ পত্র পাইয়া অনেক কঠে আফিসে ছুটি লইলেন। যে দিন বিবাহ সেই দিন বেলা দশটার সময় সপবিবাবে মোহিনীদের বাড়ীতে পৌছিলেন।

সেই বৈঠকথানা আবার আজ লোকপূণ। স্বর্ণকার বিবাহের অলঙ্কার লইয়া উপস্থিত। রায় নহাশয় নধ্যস্থলে বসিয়া সভা উজ্জ্বল করিতেছেন। শ্রামাচরণ বাবৃও সেইথানে বসিলেন। রায় মহাশয় ভারি অপ্রতিভ;—আদর অভার্থনাটা যেন একটু অতিরিক্ত মাত্রায় করিলেন। বেলা হইয়াছে, স্নানাহারের জন্ত অন্থরোধ করিলেন। শ্রামাচরণ বাবু বলিলেন—"আমাকে যদি একটি ভিক্ষা দেন, তবেই আমি আহার করিব।" অত্যন্ত উৎস্ক হইয়া কর্ত্তা জ্ঞানা করিলেন— "বাাপারথানা কি বলুন দেখি।"

তথন সেই গৃহপূর্ণ লোকের সন্মুথে শ্রামাচরণ বাবু কন্সা বিবাহের ইতিহাস আন্যোপাস্ত বিবৃত করিলেন। তাহার পর মোহিনীর পত্রথানি বাহির করিয়া পাঠ করিলেন। শেষে সহসা রায় মহাশয়ের পা হুখানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"আপনার বিনা অনুমতিতে যে এ কার্য্য হইয়া গিয়াছে, আর এতদিন যে আপনার নিকট ইহা গোপন রাথা হইয়াছে, তাহার জন্ত আমাকে আর আপনার পুত্রকে ক্ষমা করিতে হইবে।"

সকলেই বলিল,—যাহা হইয়াছে, তাহা ভালই হইয়াছে। এমন বিপদে মোহিনী যে ব্রহ্মণের জাতি রক্ষা করিয়াছে, সে কুলোচিত কার্যাই করিয়াছে। রায় মহাশরেরা গ্রামের জমিদার; বংশাবলীক্রমে চিরদিনই বিপলের বন্ধু।

হরেরফ বাবু বৈবাহিককে সাদরে উঠাইয়া বলিলেন,—"ভাই, আমি
সক্ষান্তঃকরণে তোমাকে ক্ষমা করিলান। তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ-বন্ধন হর
ইহা পূব্ব হইতেই আমার ইন্ডা ছিল। নারায়ণ সে ইন্ডা পূর্ণ করিলেন।
এখন তোমরা বস, আমি বধুমাতার মুখ দেখিয়া আসি।"

• স্বর্ণকারের নিকট হইতে কয়েকথানা অলঙ্কার লইয়া রায় মহাশয় বধ্ দেখিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বাড়ীর লোকে শুনিয়: অবাক্। বিশ্বরের টেউ কতকটা প্রশমিত হইলে বধ্কে বরণ করিবার ধুম পড়িয়া গেল।

সন্ধ্যা বেলায় শ্রীমান্ আগুতোবের সহিত সেই কন্তার গুভবিবাহ সম্পন্ন হইল। মেয়েরা ছাড়ে নাই; মোহিনীকেও বাসরে গিয়া গান গাহিতে হইয়াছিল।

## হিমানী

-----

## প্রথম পরিচ্ছেদ

মণিভূষণ আজ হিমানীর নিকট চিরদিনের জন্ম বিদায় গ্রহণ করিতে আসিয়াছে।

হিমানীর পিতা বাবু কালিদাস মিত্র গৃষ্টধর্মাবলম্বী,-কলিকাতার একটি প্রসিদ্ধ মিশ্নরি কলেজের অধ্যাপক। মণিভূবণ আজ পাঁচ বৎসর যাবত এই কলেন্ডের ছাত্র। কলেজে মণিভূষণের মত প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্র হুইটি ছিল না। যেমন তাহার মেধা, তেমনি বৃদ্ধি;—তাহার উপর আবার ঈশ্বর তাহাকে প্রচুর দেহদৌন্দর্য্যের অধিকারী করিয়া মণিকাঞ্চন-যোগ সাধন করিয়াছিলেন। অধাাপক মিত্র মণিভূষণকে অতাস্ত স্লেহ করিতেন। মণিভূষণ ভাগর বাটীতে সর্বাদাই যাতায়াত করিত। অনেকবার চা পান করিবার জন্ম নিমন্ত্রিত হইয়া, রাত্রি দশটা পর্যান্ত সে গুরুগুহে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছে। অধ্যাপকৈর পরিবারস্থ সকল ন্ত্রী-পুরুষের সহিত দে আবাধে মিশিতে পাইত! মণিভূষণ স্কণ্ঠ গায়ক, চিত্রবিভানিপুণ, চমৎকার করিয়া ইংরাজি ও বাঙ্গালা কবিতা আবুত্তি করিতে পারে,-এই সমস্ত গুণের জন্ত সে সকলেরই স্নেহভাজন হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে যে দর্জনাশ করিয়া বসিয়াছে। আপনার পারে আপনি কুঠার মায়িয়াছে-এবং অন্তের পারেও মারিয়াছে। দিনে দিনে অলে অলে দে অধ্যাপকের কুমারী কলা হিমানীর জ্বন্য অধিকার করিয়াছে এবং নিজেও হিমানীকে ভালবাসিয়া মরিয়াছে! মণিভূষণ হিন্দু;—তাহার পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন, সকলেই গোঁড়া হিন্দু।
তাহাতে আবার সে বিবাহিত! খুইধর্ম অবলম্বন করিয়া যে হিমানীর
পাণিগ্রহণ করিবে, সে পথও বন্ধ। সে যে বিবাহিত, তাহা এই পরিবারে
কাহারও অবিদিত ছিল না,—হিমানীও তাহা প্রথমাবধিই জানিত।
তাহাদের পরিণয় অসম্ভব জানিয়াও কেন তাহারা যে পরস্পরকে প্রথমে
ভালবাসিতে আরম্ভ করিল,—কেন যে সেই ভালবাসা অঙ্কুরে বিনাশ না
করিয়া মনোমধ্যে শ্লেহবারিসিঞ্চনে পরিপুষ্ট পল্লবিত, মঞ্জরিত করিয়া
ভূলিল, আমি তাহার কি সহত্তর দিব ?

উভয়ের মনোভাব যথন ক্রমে বিপজ্জনক অবস্থায় পরিণত হইল, যথন জানাজানি হইল, তথন সেই প্রবীণ অধ্যাপক ও তাঁহার পত্নী, কি উপায় হইবে, এই পরামর্শ স্থির করিতে বদিলেন। ইহাদিগকে চির-দিনের জন্ম বিচ্ছিল্ল করিয়া দেওয়া ছাড়া আর অন্য উপায় দেখা গেল না। অধ্যাপক মিত্রের অন্তঃকরণটি বড়ই কোমল ছিল;—তিনি সাক্ষনরনে মণিভূষণকে পরামর্শের কথা জানাইলেন। মণিভূষণ বৃদ্ধিমান,—বলিবামাত্রই সম্মত হইল। কিন্তু বলিল—"যাহা হইবার, তাহা ত হইয়াই গিয়াছে, একবার হিমানীর নিকট জীবনের শেষ বিদায় গ্রহণ করিবার অন্তমতি দিন।" তাহার ভিক্ষামিনতিপূর্ণ সকাতর চক্ষু হইটি দেখিয়া অধ্যাপক প্রহাথান করিতে পারিলেন না,—সম্মত হইতে হইল।

তাই আজ সন্ধার পূর্ব্বে মণিভূষণ আসিয়া, স্বত্বরক্ষিত হিমানীর ফোটোগ্রাফথানি, তাহার হাতের খান চারি পাঁচ পত্র—এই সাধারণ নিমন্ত্রণ পত্র—হিমানীর উপহার একটি অতি শুদ্ধ পুস্পগুচ্ছ এবং একখানি কবিতাপুত্তক, এই সমস্ত প্রাণাপেকা প্রিয়তর দ্রবাগুলি হিমানীর পিতার হস্তে সমর্পণ করিয়া হিমানীর সঙ্গে শেষ দেখা করিতে চলিল।

আর সমস্ত দিন হিমানী একাকিনী নিজকক্ষে অবস্থান করিয়াছে। কিয়দ,রে টেবিলে তাহার ভোজনদামগ্রী অভুক্ত পড়িয়া। শরীর অতিশয় উলা। চকু ছুইটি রক্তকমলের মত বর্ণ ধারণ করিয়াছে। গণ্ড স্থলে অশ্রুধারা একটিবার শুকাইবার অবসর পায় নাই। মণিভূষণ অতি সম্কুচিত পদক্ষেপে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল। জানালার কাছে টেবিলের নিকট একথানি সোফায় হিমানী মাণায় হাত দিয়া বসিয়া ছিল, মণিভূষণ গিয়া দেই দোফায় উপবেশন করিল। ইতিপূর্বের আর শে কখনও হিমানীর সহিত একাসনে বসিবার স্থুও উপভোগ করে নাই। হিমানীর একথানি স্থকোমল তপু হস্ত লইয়া মণিভূষণ নিজ হস্তযুগলের মধ্যে রক্ষা করিল। কথা বাহা বাহা বলিবে মনে করিয়া আসিয়াছিল. ভাহার একটিও বলিতে পারিল না। সন্ধাা দশ্টার নেলে মণিভূষণ দেশে যাইবে। ক্রমে তাহার বিদায়গ্রহণের নিমূর মৃহুর্তু নিকট হইতে নিকট তর হইতে লাগিল। অনেক কণ্টে অঞ্বোধ করিয়া গদগদস্বরে ছই চারি কথা বলিতে পারিল মাত্র। হিমানী তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তথন সন্ধারে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। ইट জগংকে কেন জানি না মণ্ডিমণের পরজগং বলিয়া মনে হইতে লাগিল। হিমানীর অঞ্ধৌত ক্ষুদ্র স্থলর মুখখানি হাতে করিয়া তুলিয়া সেই স্বল্লা-লোকে নিরীক্ষণ করিল। আঅবিশ্বতির মোহে সে সমাজ ভূলিল, নীতি ভূলিল, পাপপুণা ভূলিল, বিবেকবৃদ্ধি বিসর্জন দিল; সহসা আপনার পিপাসাদর ওঠ্যগল হিমানীর ওঠে মিলিত করিল। হিমানীর চক্ষ মুদ্রিত ছিল; সে চমকিল, কিন্তু মুখ সরাইল না।

সহসা যেন মণিভূষণের হৃদয়ে অশান্তির ভূকান কিয়ৎ পরিমাণে প্রশানত হহল। সে উঠিয়া হিমানীকে বলিল,—"তবে যাই।"— "তবে আসি" কথাটাই মুখে আসিয়াছিল, কিন্তু সংশোধন করিয়া বলিল, "তবে যাই।" বলিয়া ঠিক মাতালের মত টলিতে টলিতে সেই গৃহ হইতে নিজ্ঞাপ্ত হইয়া গেল।

হিমানী সেই সোফার মুথ লুকাইয়া লুটাইতে লাগিল।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

উল্লিখিত ঘটনার পর তিনটি বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে আমাদের মণিভূষণের জীবনে প্রভূত পরিবর্ত্তন ঘটয়াছে।

সামন্তপুর প্রামের উত্তর সীমা হইতে কিছুদ্রে সরস্বতী নামে একটি কৃদ্র নদী প্রবাহিত। প্রস্থে চারি পাচ হাতের বেলী হইবে না। বৎসরের অধিকাংশ সময়ই হাঁটিয়া পার হওয়া চলে। ছই তীরে আমবাগান, বাঁশঝাড়, ঝাউবন প্রভৃতি শাথাবিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া স্গতোপ হইতে এই ক্ষীণতোয়া নদীটিকে রক্ষা করিতেছে।

এই নদীর তীরে মণিভূষণের নবনিম্মিত আবাস গৃহ। বাংলো ধরণের একটি কুদ্র বাড়ী। চারিপার্ম্বে দেশ: বিলাতী নানাজাতীয় ফল মূলুও পাতার গাছ। বাগান ঘিরিয়া সবুজ রং করা লোহার রেলিং।

এই গৃহে মণিভূষণ একাকী বাস করে। এখন তাহার বিস্তৃত ইষ্টকের ব্যবসায়। সরস্বতীর উভয়তীরে যতগুলি পাঁজা দেখা যাইতেছে, সমস্তই তাহার। যখন কলেজে পড়িত, তখন রসায়ন শাস্ত্রের প্রতিই তাহার অধিক অনুরাগ ছিল। বিভিন্ন স্থানের মৃত্তিকার রাষায়নিক পরীক্ষা করিয়া সে জানিয়াছে, এই স্থানের মৃত্তিকাই ইষ্টকনিম্মাণের

পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী। বিলাত হইতে এই বাবসায় সম্বন্ধীয় রাশি রাশি পুস্তক আনাইয়া সে পাঠ করিয়াছে। একবংসরকাল ক্রমাগত টেপ্টট্যুব্ ভাঙ্গিয়া এবং স্পিরিট্ পোড়াইয়া একঠি চূর্ণ আবিদার করিতে সমর্থ হইয়াছে, যাহা কাদায় মিশাইলে ইপ্টক বেশ লাল আর খুব শক্ত বয়। এই উৎকর্মের জন্মই মণিভ্যণের ইপ্টকের অনেকদ্র পর্যান্ত এত আদর।

এই গৃহে একটি অনতিপ্রশন্ত সুসজ্জিত কক্ষ আছে, সেটি
মণিভূষণের আফিস। থাতা ও পুস্তকভরা কাচের আলমারি, টেবিল,
চেয়ার ইত্যাদি সমস্ত আসবাবই সাহেবী কেতায় সজ্জিত;—এমন কি
চুক্রটের ছাই ঝাড়িবার পাত্রটি পর্যান্ত যথাস্থানে রক্ষিত আছে। আজ্ব বৈশাধের মধ্যাকে মণিভূষণ আপনার নিজ্জন আফিসগৃহে উপবিষ্ট হইয়া
ইপ্তকের হিসাব করিতেছিল না,—কবিতা লিখিতেছিল। তাহার
পরিচ্ছদিও সাহেবী;—খৃষ্টান্দের সঙ্গে মেলামেশা করার দরুণ পূর্কাবিধিই
তাহার আদব কায়দা সমস্ত সাহেবী হইয়া গিয়াছিল।

মণিভূষণের সম্মুধে যে একথানি স্থান্দর বিলাতী বাধাইকরা থাতা রহিয়াছে দেথানি প্রেমের কবিতা পরিপূর্ণ। এক একবার সে থাতা-থানির এথানে ওথানে থুলিয়া পড়িতেছিল,—আবার বন্ধ করিয়া রাথিতেছিল। কবিতাগুলি সমস্তই স্থ্রীলোকের উক্তি। আবরণে লেখা, শ্রীমতী হিমানী দেবী বিরচিত।

কিরংক্ষণ কবিতা লেখার পর দেরাজ হইতে মণিভূষণ তিনধানি চিত্র বাহির করিল;—তিন থানিতেই হিমানী। প্রথম থানিতে হিমানীর কুমারী-বেশ; সুক্তর চল চল মুখখানি; চক্ষু দিয়া সর্লতা উছলিয়া পাছিতেছে; যেন কাহার নিকট কি শুনিয়া, ঈষং বিশ্বয়ের হাসি হাসিতেছে। দ্বিতীয় থানিতে হিমানী বিবাহসাক্তে স্থিক্ত ;—মুথে সলচ্জ স্থ্যক্তিম হাসির আভা কৃটিয়া উঠিতেছে। চকু আনত। হিমানী যেন আপনাতে আপনি লুকাইবার জন্ত ব্যস্ত। শেষের থানিতে যুগল-মৃত্তি। হিমানী ও মণিভূষণ পরস্পরের মুথের পানে সপ্রেম দৃষ্টিতে চাহিয়া। সে দৃষ্টিতে অভৃপ্তি, মোহ ও চাঞ্চলা মাখান একটা ভাব নিপুণভার সহিত চিত্রিত।

যদি কেই মনে করিয়া থাকেন যে, হিমানীর সঙ্গে মণিভূষণের বিবাহ ইইয়া গিয়াছে, তবে তিনি ভ্রম করিয়াছেন। কলিকাতা পরিত্যাগের পর ইইতেই মণিভূষণ হিমানী অথবা তাহার মাতাপিতার কোন সংবাদ পায় নাই এবং লয়ও নাই। হিমানী বাচিয়া আছে কি মরিয়া গিয়াছে হাহাও সে অবগত ছিল না।

বলিতে ভূলিয়াছি, যে মণিভূষণ এখন একটা বিষম চিত্তবাধিতে আক্রাস্থ। ডাজারেরা ইহাকে 'মনোমেনিয়া' বলেন। এক প্রকার গাগল আর কি—সম্পূর্ণ পাগল নতে। এ বাধি মাহার হয়, ভাহার কেবল একটা কোনও নিজিট্ট বিষয়ে চিত্তবিকার ঘটে;—আর আর সমস্ত বিষয়ে ভাহার মন সম্পূর্ণ অবিক্তত থাকে। কিছু একটু পুকের ইতিহাস বলার প্রয়োজন।

বাড়া আসিয়া মণিভূষণ অনেক চেটা করিয়াছিল যাহাতে সে চিমানীকে ভূলিয়া সীয় পরিণীতা ধম্মপত্তী নবচগাকে ভালবাসিতে পারে। জলুমগ্র মৃতপ্রায় বাজিকে বাচাইতে হইলে তাহার মুখপথে ফুৎকারবায় প্রেরণ করিয়া ক্রন্তিম নিংখাস প্রখাস বহাইতে হয়, তাহার পর স্বাভাবিক নিখাস প্রখাস প্ররাগমন করে। মণিভূষণ প্রথমে নবচগাকে এইরূপ ক্রন্তিম মোখিক ভালবাস। জানাইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে কিছু ফল নশিল না। সে নিজের সঙ্গে যে প্রাণাস্তকর মৃদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই মৃদ্ধে যদি নবচগার সহায়তা ও সহায়ভূতি লাভ করিতে পারে, এই

তুরাশার একদিন তাহাকে সমৃদ্য আত্মবৃত্তান্ত অকপটে জ্ঞাত করিল। কিন্তু তাহাতে হিত না হইয়া বিপরীত হইল। স্বামীর মুখে বাহা শুনিল, তাহাত নবচগা বিশ্বাস করিলই, তাহা ছাড়া স্বামীর প্রতি অক্ত সন্দেহ করিল; এবং স্বামীকে মিথাবাদী, প্রতারক, ভণ্ডতপস্বী ধলিল। অকথা ভাষায় হিমানীর প্রতিও আক্রমণ করিল। তাহার পর একটা বীভংস শপ্থ দিয়া স্বামীকে বলিল, "তুমি আর আমায় স্পূর্ণ করিও না।"

ইহার পর স্বামী স্থাতি বিচ্ছেদ হইল। মণিভূষণ জরে পড়িল; ক্ষেকদিনকাল পুব জর রহিল; মন্তিক্ষবিকারের স্ত্রপাত তথন হইতেই। নবছর্গা যদি আত্মীয় বজনের একান্ত অমুরোধে মণিভূষণকে ওশ্রুষা করিবার জন্ত ভাগরে কাছে যাইত, তাহা হইলে সে রাগিয়া টেচাইয়। অনর্থপাত করিয়া ভূলিত। তাহার নিকট নবছর্গা নাম প্র্যান্ত করিবার যো ছিল না।

শরা নরম পড়িল, কিন্তু একেবারে ছাড়ে না। ডাবলের বৈঞ্চের।
পরামর্শ করিয়া নবচর্গাকে পিতালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। কারণ নবচ্গার
প্রতি বিদ্বেই এখন মণিভূষণের বাাধির প্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইল।
আরু ক্রমে ছাড়িল বটে, কিন্তু মণ্ডিক্ষ সম্বন্ধে একটু গোলযোগ রহিয়া
গেল। নবচ্গার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই সে কেমন একরকম হইয়া।
নবচ্গাকে এই কারণে পিতালয় হইতে আনা হইল না, এবং
পরিবার-মগুলীতে ভাহার সর্ব্ধপ্রকার প্রসঙ্গ বজ্জিত হইল।

ইহার পর গ্রামের চতুদ্দিকে মণিভূষণ মৃত্তিকা পরীক্ষা করিতে আরক্ত করিল। গ্রাম হইতে এক ক্রোশ দূরে সরস্বতী তীরে তাহার আফিস গৃহ পাঠক দেখিয়াছেন। নিজনেই সে ভাল থাকিত; কেহই তাহার নিজনবাস সম্বন্ধ আপত্তি করিল না। যে দিন খেয়াল হইত, সেই দিন বাড়ী আসিত। তুই তিন দিন থাকিয়া আবার চলিয়া যাইত। স্নৃতরাং নবত্র্গা পিত্রালয়েই রহিয়া গেল।

সতঃপর মণি আর হিমানীকে ভুলিতে চেষ্টা করিল না। মধ্যাহে বিজন আফিনগৃহে বিদিয়া বিদিয়া হিমানীর কথা ভাবিত। বাড়ী আফিনার সময় স্বেচ্ছায় হিমানীর কোটোগ্রাফথানি তাহার পিতাকে ফিরাইয় দিয়া আসিয়াছিল, এখন সেজন্ম অনুশোচনা উপস্থিত হইল। কলেডে পাঠকালে সে চলনসই রকম ছবি আঁকিতে জানিত; হিমানীর একথানি ছবির জন্ম সেই বিভার শরণাপর হইল। প্রথম প্রথম কিছুই মিলিল না; ক্রমে একটু আধটু সাদৃশ্রের ছায়া আসিতে লাগিল। চকু গুইটির ভাব যেন কিছু কিছু মিলিল। ক্রমে ওঠ্যুগলের ভাবও আসিল। ছই মাস পরিশ্রমের পর হিমানীর একথানি অতি স্কুল্যর ছবি সমাপ্ত ইল। সে দিন মণিভূষণের কি আনন্দের দিন। কত আদরে সে স্বহস্তান্ধিত প্রিয়াণ্ডিকে চম্বন করিল। এথানি হিমানীর কুমারীবেশের ছবি।

ছবি শেষ হইলে মণিভূষণ ভাবিল, এথানি বাধাইয়া না রাখিলে
নষ্ট হইরা যাইবে। অন্ত কাহার ও হত্তে কলিকাতার পাঠাইতে বিশ্বাস
স্বাহ্ন না। স্বয়ং কলিকাতার আসিয়া দোকানে বসিয়া থাকিয়া ছবি
বাধাইল। কিন্তু যে দিন ছবি বাধাইল, সেই দিনই রাত্রে ভাহার কাচ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ছবিথানি বক্ষে চাপিলে আব পূর্ণ মিলন হইল না,
মাঝখানে কাচের বাবধান রহিয়া গেল। ইহা কি সহা হয় ৭ বিভাপতির
রাধিকাও ত ঐ কারণে গলায় হার পরিতেন না।

তাহার পর হিমানীর হইয়া সে নিজে কবিতা রচনা করিতে লাগিল। শংস্কৃত কবিরা লিথিয়াছেন, প্রেমিকা নায়িকা বিরহ বিকারে নিজেকে নায়ক ল্বন করিয়া নিছের প্রতি প্রেম সম্ভাবণ করিয়া থাকেন। মণিও তাহাই করিল। সে শুধু হিমানীর হইয়া কবিতা লিথিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, হিমানীর হস্তাক্ষর পর্যন্তে অনুকরণ করিল। সে চিত্রবিছায় নিপুণ, তাহাব পক্ষে ইহা বিশেষ কঠিন নাই। হিমানীর হস্তাক্ষরে করিতা হিমানীর কবিতাবলী থাতায় তুলিতে লাগিল। হিমানীর ছবিথানি বাজ্মের গায়ে গাড় করাইয়া কর্লনা করিত যেন হিমানী তাহার কবিতা গুলি একে একে আর্ভি করিয়া যাইতেছে। যেথানে ভাবের উন্মান্ধ গভীরতা আসিত, সেগানেই ছবিথানি লইয়া চুম্বন করিত। ক্রমে তাহার করিত। হিমানীকে বিবাহের বেশে সাজাইয়া ছবিতে তাহাকে বিবাহ করিল। পাগল আর কাহাকে বলে গ

এইরূপ করিয়া তিন বংসর কাটিয়াছে। আজ সে তাহার নির্জন আমেকিসগুতে বসিয়া কবিতা লিখিতেছিল '

বেলা একটা হইতে মাকাশে মেঘ করিল। কিছুক্ষণ পরে ধুলায় চারিদিক আছের করিয়া ঝড় উঠিল। খুব ঝড়। মণিভূষণের গৃহের উপরিস্থিত টিনের ছাদ প্যান্ত কাপিতেছে। সে একবার বাহির হইয়া আকশের পানে চাহিল; জল আসিতে বিলম্ব নাই!

ফিরিয় চেয়ারে আদিয়া বিদিল । মধাাকের মেঘাচ্চয় আলোক ঠিক সক্ষালোকের মত দেখাইতেছিল । জানালার কাচের মধা দিয়া মণিভ্রণ প্রকৃতির উন্মাদন্তা দেখিতে লাগিল । সহসা দেখিল, ভাহার কম্পাউণ্ডের ভিতর, বাগানে, একটি স্ত্রী-মূর্বি । চিনিতে মূহুর্ত্তও বিলম্ব হইল না ;—হিমানী । হিমানীর বস্ত্রাদি বাতাসে উড়িতেছে ; বাগানের গোলাপলুলের পাপড়ি থসিয়া আসিয়া তাহার চারিদিকে পড়িতেছে । হিমানী দাঁড়াইয়া চকিতা হরিণীর মত ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতেছে ।

মণিভূষণ কলের পু্ভূলের মত আসন ছাড়িয়া উঠিয়া গেল। বাগানে গিয়া হিমানীর মুখপানে চাহিল। তাহার পর হাতথানি ধরিয়া বলিল— "এস।"

হিমানী মণিভূষণের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

তাহার পরিধানে একথানি মেঘলা রঙের দেশী শাড়ী, সেই কাণড়েরই জ্যাকেট; শাড়ীথানি অল্প তুলিয়া মাথায় দেওয়া, এদিকে ওদিকে একটি আধটি ব্রোচ্ দিয়া আটকানো, যাহাতে মাথা হইতে সরিয়া না যায়। বামস্বক্ষের একটু নিম্নভাগে হরতনের আকারে একটি ছোট কালো ঘড়ি, অলম্বার এবং আবশুকতা গুই সম্পাদন করিতেছে। বেশে কোনও আত্মবর নাই, কিন্তু পারিপাট্য-গুণে নয়নাকর্ষক।

ঘরে প্রবেশ করিয়া মণিভূষণ হিমানীকে একথানি চেয়ারে বদাইল।

হ হ করিয়া বাতাস আসিতেছিল, স্থভরাং কপাট বন্ধ করিয়া দিতে

হইল। এইবার বৃষ্টিও আসিল; মাথার উপর টিনের ছাদে নববর্ষাজল

পাতে বিচিত্র সঙ্গীত উৎপন্ন হইল।

তথনও হিমানী নীরবে বসিয়া। মণিভূষণ ডাকিল—"হিমানী।" হিমানী কম্পিতস্বরে উত্তর করিল,—"কি, মণি ?"

"একি স্বপ্ন দেখিতেছি না সতা ?"

"সতা। স্থপ্ন হইলে বেশ হইত।"

- "কেন বেশ হইত ? আমার ত শকা হইতেছে, পাছে ইহা স্বপ্ন হইয়া যায়।"
- \* "গ্রঃসংবাদ আনিয়াছি। তোমার স্ত্রী সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রাপ্ত হইয়াছেন। তোমায় দেখিতে চাহিয়াছেন। তাই আমি তোমায় লইতে আসিয়াছি।"

"মামার স্ত্রী । সামার স্ত্রীর সংবাদ তুমি কেমন করিয়া জানিলে ?" "ক্ষুনগর হইতে আসিয়াছি।" "ক্লফানগর।—কুঞ্জনগরে কি করিতে গিয়াছিলে ?"

হিমানী তথন সংক্ষেপে পূর্বকথা বলিল। বলিল—"তুমি কলিকাতা পরিত্যাগ করিলে তিন মাদ পরে আমার পিতার অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। শোকে সাস্থনা পাইবার জন্য আমার মা বীশুখুট্টের কার্যো নিযুক্ত হইয়াছেন। কৃষ্ণনগরে যে জেনানা-মিশন্ খুলিয়াছে, তিনি তাহার কর্ত্রী। আমিও তাঁহার কাছে গাকিয়া চিকিৎসা বাবসায় করি। এইরূপ হুই বৎসর আমরা কৃষ্ণনগরে।"

হিমানী বলিল— 'ছি মণি, ওকথা মুখে আনিও না। স্বৰ্গে ঈশ্বর আছেন, তিনি ইহা শুনিয়া কি মনে করিবেন ? আমি তোমার কথায় লক্ষিত হইতেছি।"

মণিভূষণ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল—"ছটি প্রাণীকে চিরপিপাসায় দগ্ধ করা কি ঈশ্বরের মত কাব গ"

হিমানী বলিল—"ছি মণি, ওকথা বলিও না। ঈশবের উপর বিচার করিবার অধিকাব আমাদের নাই। তাহা ছাড়া, কেন তুনি ভুলিয়া যাও বে তুমি বিবাহিত ব্যক্তি এবং তোমার স্ত্রী বর্তমান ?"

মণিভূষণ বলিল,—"সতা বলিয়াছ হিমানী, আমার স্ত্রী বর্ত্তমাদ এবং তিনি এই ঘরেই আছেন। দেখিবে ? তোমাকেও ঠিক আমার স্ত্রীর মত দেখিতে, তাই ভূম করিয়াছিলাম।"

হিমানী ভয় ও বিশ্বয়ের সহিত মণিভূষণের মুখপানে চাহিল। তাহার উন্সাদব্যাধির কথা দে পুকেট শুনিয়াছিল। মণিভূষণ ছবি তিনথানি বাহির করিয়া হিমানীর হাতে দিল। হিমানী অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই অল্প আলোকে ছবিগুলি দেখিল। ওদিকে মুথ ফিরাইয়া গোপনে ছই কোঁটা অশ্রুমোচন করিল। মনে মনে ভাবিল,—মানুষ-জন্ম অপেকা ছবি-জন্ম অনেক ভাল। শেষে ছবিগুলি ফিরাইয়া দিয়া বলিল—"এ তুমি কোথায় পাইলে ?"

মণিভূষণ উত্তর করিল—"ভূমি দিয়াছিলে মনে নাই ? আমার পুকের ভিতর রাথা ছিল, তিল তিল করিয়া বাহির করিয়াছি।"

সার হিমানী পারিল না। ঝর ঝর করিয়া অশ্রুধারা বহিয়া তাহার কপোল ভাসাইল। মণিও কাঁদিল। হিমানী একটু স্তম্থ হইয়া বলিল—"মণি, এতদিন ভবে কি করিলে ?"

মণিভূষণ বলিল-"তুমিই বা কি করিলে ?"

হিমানী বলিল—"আমি যে কি করিয়াছি তা ঈশ্বরই জানেন।"

মণিভূষণ বলিল—"আমিও জানি, এই দেখ।" বলিয়া কবিতার খাতাথানি হিমানীর হাতে দিল।

হিমানী দেখিল, তাহার হস্তাক্ষর। পড়িল—তাহারই মনের কথা বটে। মণিভূষণকে একটা কথা বলিতে যাইতেছিল—কিছ তথনি আআমানি আসিয়া তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। ভাবিল-"এ কি করিতেছি। নবছর্গার মঙ্গলামঙ্গল আমার হাতে, কিছ আমি যে তাহার সর্বানাশ করিবার উপক্রম করিতেছি। নিবান আজন আবার স্বীলিতে বসিয়াছি!"

তথন জল ছাড়িয়াছে; আকাশও পরিকার। হিমানী উঠিয়া দাড়াইল। বলিল—"মণি, অনেক বিলম্ব করিয়া ফেলিলান। পাঁচটার গাড়ীতে আমাকে ক্ঞানগর কিরিতেই হইবে। আমার হাতে ভিন্ন নবহুর্গা ঔষধ থায় না। তুমি কাল যাইবে ত ?" মণিভূষণ ভাবিরা বলিল—"যাইব।" মনে মনে বলিল—"প্রাণেশ্বরি, ভোমার দেখা পাইবার জন্ম নরকেও বাইতে পারি।"

হিমানী বলিল-"তবে আমি চলিলাম।"

মণিভূষণ ষ্টেশন অবধি হিমানীকে রাথিয়া আসিতে চাহিল। হিমানী আপত্তি করিল, কিন্তু মণিভূষণ ভানিল না, সঙ্গে গেল। পথে হিমানী মণিভূষণকে সাবধান করিয়া দিল, তোমার সঙ্গে যে আমি পূর্বাবিধি পরিচিত তাহা সেখানে প্রকাশ করিও না।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রদিন মণিভূষণ শশুরালয়ে যাত্রা করিল। গিয়া দেখিল, স্ত্রীক্ষ পীড়া সাংঘাতিক অবস্থা অতিক্রম করিয়াছে, একটু স্থরাহা হইয়াছে। হিমানী স্বয়ং চিকিৎসা করিতেছে। তাহার শুলাঠাকুরাণী আসিয়া কাদিতে লাগিলেন: বলিলেন—"বাবা, এতদিন পরে কি মনে পড়িল। ও ছেলে মানুষ, ওর কি বুদ্দি আছে ? ওর কথা কি আর ধরিতে হয়।" মণিভূষণ অপ্রতিভের মত নাটার পানে চাহিয়া, বামহন্তে গুদ্দপ্রাপ্ত পাকাইতে লাগিল; কোনও উত্তর করিতে পারিল না।

হিমানীকে দেখানে স্বাই মেমডাক্তার বলিত। মণিভূষণ শুনিল, মেমডাক্তার ছই বংসর যাবং নন্ত্র্গার সহিত স্থীত্বদ্ধনে বদ্ধ। এই ছই বংসরের প্রায় প্রতিদিনই তিনি আসিয়া নবত্র্গাকে লেথাপড়া এবং নানাপ্রকার শিল্পকর্ম শিথাইয়াছেন। পীড়ার প্রারম্ভকাল হইতেই তিনি স্বয়ং চিকিংসা করিতেছেন। এখন যে নবত্র্গার বাঁচিবার আশা

হইরাছে, তাহা কেবল মেমডাক্তারের সম্ভ শুক্রবা এবং মুলায় চিকিৎসার শুণে।

শুনিয়া মণিভূষণের অস্তরাত্মা পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল। যে দেবীকে সে এতদিন হৃদয়মন্দিরে পূজা করিয়া আসিতেছে, সে দেবীর দেবীত্ব সতাকার—কলনার নহে।

হিমানী ও মণিভূষণ হুইজনে রাত্রি জাগিয়া নবছগার সেবা করিছে লাগিল।

এইরপে গৃইদিন কাটিল। তৃতীয় দিনে হিমানী তাহার চিকিৎসাগ্রন্থলি একত্র করিয়া সমস্ত প্রভাতকাল অধ্যয়ন করিল। অধ্যয়ন সমাপ্ত হুইলে পরিবারস্থ সকলকে বলিল—"যদিও রোগিণীর অবস্থা এখন সঙ্কটাপর নহে বটে, কিন্তু তুন্ধলতা এত অধিক যে হুঠাৎ জীবন সংশয় হুইতে পারে। এই তুর্জ্বলতার আশু প্রতিকারের জন্ম ইংগর শরীরে কোনও রোগশ্ন স্বাস্থাবান ব্যক্তির রক্ত সঞ্চালন করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন।"

এ কথা গুনিয়া সকলেই চমকিয়া উঠিল। জীবিত বাজি কে রক্ত দিবে ? কাহার এত সাহস ? হিমানী বলিল—"কোনও চিম্বা নাই। আমি দিব।"

- কৈছ কেছ বলিল—"তাও কি হয়! শেষে কি ছইতে কি ছইবে ?"
- ° হিমানী বলিল—"তাহাতে কোন বিপদ সন্থাবনা নাই। আমি সবল ও সুস্থকায়, বয়সেও রোগিণীর সমান, আমার রক্তেই সব চেয়ে বেশা উপকার হইবে।"

নবহুর্গার দাদা বলিলেন—"ঐরপ বয়সের কোনও ছোটলোকের মেয়েকে টাকার লোভ দেখাইয়া রাজি করিবার চেষ্টা দেখা যাউক!" হিমানী বলিল—"না, তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, আমিই দিব। কোনও ভয় নাই, ভয় থাকিলে আমি এমন কায় কেন করিব ? প্রাণের মায়া আর কার নাই ?"

লোকে মনে করিল, তা বটেও ত। ভয় থাকিলে রোগীর জন্ত কেন ডাব্রুর এত করিতে বাইবে, গর্জ কি ?—চিকিৎসায় হিমানীর বেশ প্রশার ছিল, তাহার বাবস্থা সম্বন্ধে কাহারও কিছু সন্দেহ হইল না। নবছগার মা শেষে বলিলেন—"যা ভূমি ভাল বোঝ বাছা। কিন্তু যেন কোনও বিগদ ঘটাইও না।"

পাড়ায় একজন নবপরীক্ষোত্তীর্ণ নেটিভ্ ডাক্তার ছিল, হিমানী তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। প্রক্রিয়ার সময় একজন চিকিৎসাবাবসায়ীর শাহাযা প্রয়োজন। সকলে বলিল,—"বদি সাহাযোরই প্রয়োজন, তবে সাহেব ডাক্তাব মানান যাউক। ও মভিক্রতাবিহীন ডাক্তারকে বিশ্বাস কি ?"

হিমানী বলিল—"বিশেষ কিছু করিতে হইবে না। কেন র্থা অর্থবায় ও বিলম্ব রৃদ্ধি করিবেন ?"—বৃদ্ধি হিমানীর শঙ্কা হইয়াছিল, পাছে বিজ্ঞ সাহেব ডাক্তার আদিয়া তাহার চিকিৎসা প্রণালীতে বাধা দেয়।

পরামর্শ ঠিক হইল, এই রক্ত সঞ্চালন-কার্য্য রাত্রে ঠাণ্ডার সময় করিতে হইবে। নিজের হাঁদপাতাল হইতে হিমানী প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি আনাইয়া রাখিল। নেটিভ্ ডাক্তারকেও বলিয়া কহিয়া শিথাইয়া পড়াইয়া ঠিক করিল।

রাত্রি নয়টার সময় যথারীতি কোট পাাণ্টালুন আটিয়া, ঘড়ির চেন ঝুলাইয়া, নেটিভ ডাক্তার উপস্থিত। সাবধানে কার্যা আরম্ভ হইল। প্রথমে রোগিণীর হাতের কব্দির একটা ধমনী ছিল্ল করিয়া যথারীতি নল বদান হইল। পরে সেই নল আনিয়া হিমানীর হত্তের ছিল্ল ধমনীয়

মুথে যোজিত করা হইল। নেটিভ ডাক্তার ধীরে ধীরে কল চালাইল। হিমানীর শরীর হইতে রক্তধারা নল বহিয়া নবছর্গার শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিল।

কিরংক্ষণ এইরূপ চলিলে, হিমানীর মুথ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল, চক্ষু বিসিয় গেল, হাত পা কাঁপিতে লাগিল। ক্ষীণস্থারে সে সহকারী ডাক্তারকে বলিল—"এইবার বন্ধ করুন, আমার মাথা ঘুরিতেছে।"

কল বন্ধ হইল। ডাক্তার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অনুসারে নল খুলিয়া একে একে উভয়ের ছিল্ল ধমনী বাধিয়া দিল। ক্ষতমুখে ঔষধ দিয়া বাডেগুজ্ করিল।

নবছর্গার মা হিমানীকে ধরিয়া তাহার শয়নকক্ষে লইয়া গেলেন : মণিভূষণ আর ছই একজন তাহার সঙ্গে গেল। হিমানী শয়ন করিল : তাহার কথা জড়ান, যেন নেশা হইয়াছে। বলিল—"আমার মুকে অল অল করিয়া সেই উষধ ও ব্রাপ্তি মিশান গ্রম ছধ দাও।"

তথ্য পানে হিমানী একটু সুস্থ হইল। বলিল—"আর কিছু করি:ত হইবে না। তোমরা যাও। আমি ঘুমাইব। ঘুমাইলেই দব দারিয়' যাইবে।"

সকলের সঙ্গে মণিভূষণও চলিয়া বাইতেছিল। হিমানী বলিল —
"আপনি একটু অপেক্ষা করুন, রোগীর সম্বন্ধে আপনাকে ছই চারিটা
কথা বলিব।"

সকলে চলিয়া গেল। মণিভূষণ হিমানীর শ্যাপার্থে দাঁড়াইল। হিমানী বলিল—"মণি, আমার মাথা যেন ঘ্রিতেছে। কিছু বলিতে চাই—কিন্তু হয় ত কি বলিতে কি বলিব।"

মণিভূষণ হিমানীকে ব্রাণ্ডি মিশান আর একটু চগ্ধ পান করাইল। হিমানী আবার প্রকৃতিস্থ হইল।

সে রাত্রি পূর্ণিমা ছিল। সমস্ত বহিদেশ জ্যোৎস্নাবভায় প্লাবিত।
কতকটা জ্যোৎস্না মূক্ত বাতায়নপথে উছলিয়া আসিয়া হিমানীর শ্যার
উপরেও পড়িয়াছে। নারিকেলের পাতা কাঁপাইয়া এক একবার ঝির্ঝির্
করিয়া বাতাস বহিতেছে।

হিমানী বলিল—"মণি, আমি মনে করিয়াছিলাম, আমার নারীজন্ম বিফল হইবে। কিন্তু এখন তাহা কতকটা সফল করিতে পারিলাম মনে হইতেছে। ভূমি যদি ব্যাঘাত না দাও তবৈই হয়।"

মণিভূষণ বলিল—"সে কি হিমা! আমি বাাঘাত দিব ?"

হিমানী জড়ান জড়ান এলান এলান কথায় ধীরে ধীরে বলিল—
"দেখ, আমার শরীরের যাহা সার পদার্থ—রক্ত—তাহা আমি নবছর্গাকে
দিলাম। উহার আহা লইয়া যদি আমার আত্মাটাও উহাকে দিতে
পারিতাম, তাহা হইলে সম্পূণভাবে ওই তোমার হিমানী হইতে পারিত।"

मिन्ष्य भीतत्व छ्टं विन् अङ भारत कतिन।

হিমানী বলিল—"মণি, আমার কি নেশা হইরাছে ? আমি যেন কত কি দেখিতেছি, শুনিতেছি। ভারি আশ্চর্যা। ভারি চমৎকার। যেন ঈশ্বর আমাকে লইডে পাঠাইরাছেন, দেবদৃতেরা আসিয়াছে। আমি ভ ফাইব না, নবছগা যাউক।"

হিমানী আবার গ্রন্থ পান করিল। আবার একটু সুস্থ ইইয়া বলিল
— "কতক গুলা কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, কিন্তু বড় চমৎকার স্বপ্ন। দেখ
মণি, সামি খেন নবগুণী ইইয়া জন্মিয়াছিলাম, আর তোমার সঙ্গে আমার
বিবাহ ইইতেছিল। আমি ফ্রিন্টেগ্র্যা জন্মাই, তবে তুমি কি
আমার এমনি ভালবাসিবে ১

মণিভূষণ বাষ্পাকুলম্বরে বলিল—"হা হিমা, এমনিই ভালবাসিব।" হিমানী বলিল—"তবে কাল প্রাতে আমার আত্মা নবছর্গার সঙ্গে 'বিনিময় করিব।"

এই সময় নিশীথ নিস্তৰতা ভঙ্গ করিয়া দূরে কোন একজন হিন্দুস্থানী গলা কাঁপাইয়া গাহিয়া উঠিল:—

#### স্থ্যাগর্মে আয়কে ন যাইও রে পেয়াসা।

হিমানীর কাণে এই গান পৌছিল, সে জাগিয়া উঠিল। জ্যোৎস্নার অল্লালোকে মণিভূষণের মান মুখখানির পানে চাহিল। মণিভূষণ তথন হিমানীকে নিদ্রাভূর দেখিয়া যাইবার উত্যোগ করিতেছে। হিমানী ডাকিল —"মণি"।

মণিভূষণ এই সোহাগের স্বরে গলিয়া উত্তর করিল—"কি হিমা ?" হিমানী বলিল—"মনে পড়ে ?"

মণি হিমানীর মুথের পানে চাহিল। হিমানী বলিল--"সেই একদিন কলিকাতার, যে দিন তুমি আমাকে ফেলিয়া আদিয়াছিলে ?"

সেই হিন্তানী তথনও গলা কাপাইয়া পুন: পুন: গাহিতেছে :—

স্থ্যাগরমে আয়কে ন যাইও রে পেয়াসা।

মণিভূষণের মনে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে একটি স্থগভীর দীর্ঘনিঃখাস পড়িল। হিমানী বলিল—"আমার বড় ঘুম্ পাইতেছে; সে দিন বাইবার সুময় যাহা দিরাছিলে, তাই দিয়া বংও।"

মণিভূষণ হিমানীর বিবর্ণ শাতল ওঠাধরে একটি প্রগাঢ় চুম্বন অন্ধিত করিল। হিমানী বলিল—"সেবারে ছইজনেই মনে করিরাছিলাম, এই দেখা শেষ দেখা। কিন্তু আবার দেখা ত হইল। সে দিনের বিদার চুম্বনের যাহা গুণ ছিল, এটিতেও যেন তাহাই থাকে।—আবার বেন দেখা হয়। আমার সুম পাইতেছে, এখন ভূমি যাও।"

মণিভূষণ বাহির হইয়া গেল।

হিমানীকে একাকী রাথিয়া আসিয়া তাহার মনে নানারূপ আশক। হইতে লাগিল। তাবিয়া চিন্তিয়া সে তাহার শালাজকে হিমানীর শরন-কক্ষে পাঠাইয়া দিল।

তিনি গিয়া দেখিলেন, হিমানীর বিছানা রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে, বৃক্তে হাত দিয়া দেখিলেন, জৎ-ম্পন্দনও থামিয়াছে। নিঃশাসও বহিতেছে না।

চীৎকার করিয়া ছুটিয়া তিনি বাহিরে গেলেন। সকলে আসিল, ডাক্তার আসিল, আলো জলিল। পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার বলিল—"কি সর্কানাশ! ইনি বাাণ্ডেজ খুলিয়াছেন, ধননীর মুখ ছি ডিয়া দিয়াছেন। শরীরে বাহা অর রক্ত অবশিষ্ট ছিল, তাহা নির্গত হইয়া গিয়াছে। ইহা ইচ্ছাকৃত আত্রহতা।"

মণিভূষণের পাগলামি-ব্যাধি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু সেই ব্যাধিতেও একটা স্থলক্ষণ দেখা যায়। স্ত্রীর প্রতি তাহার মন আশ্চর্যা-রূপে ফিরিয়া গিয়াছে। এখন সে স্ত্রীকে হিমানী বলিয়া ডাকে।

# ভূত না চোর ?

#### ~非~

## প্রথম পরিচ্ছেদ

আমার প্রপিতামহ মহাশয় বিষয়কর্ম উপলক্ষে দিল্লী সহরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। সেই অবধি বংশায়ুক্রমে আমরা দিলীরই অধিবাসী বাঙ্গালী বলিয়া এখনও নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকি বটে, কিছু আমাদের মধ্যে বাঙ্গালিত্বের পরিম'ণ উচ্চ-ক্রমের হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মত বিরল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের আদিবাস ভুমুরদহ গ্রাম বঙ্গের মানচিত্রে কোন্ স্থানে অবস্থিত, তাহাও জ্ঞাত নহি। বাস্তবিক, আমার সহধর্মিণী জ্রীমতী শৈলবালা দেবী খাঁটি বাঙ্গালিনী না হইলে এতদিন আমি মাতৃভাষার একটি কথাও মনে করিয়া রাখিতে পারিতাম কিনা বিশেষ সন্দেহ।

আমাদের অবস্থা পূর্ব্বে থুব ভাল থাকিলেও, পিতা ও পিতামহের দোবে আমি এক প্রকার নিংস্ব। শুনিয়াছি আমার পিতামহের আমলে আমাদের এই অটালিকাথানি এই স্থবিস্থৃত দিল্লী সহরের তদানীস্তন কোনও রঙ্গিলীর চরণরেগুকায় বঞ্চিত হয় নাই। আমার পিতার চরিত্রও নির্দোষ ছিল না;—কিন্তু তাঁহার ক্যাস্ব্যাক্সে টাকাও অধিক ছিল না। শেষ দশায় তিনি বাড়ীথানি বন্ধক দিয়া যান; তাঁহার মৃত্যুর পরে, আমি স্ত্রীর অলম্কার বিক্রয় করিয়া বহুক্টে বাড়ীথানি উদ্ধার করি। এখন অনেক উমেদারীর পর জ্বজ্ব্ সাহেবের কাছারিতে সেরেস্তাদারী কর্মো প্রবৃত্ত আছি।

মহলা "মোদাক চৌকে" আমাদের বসতি। দিলীর এই অংশ অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। আমাদের বাড়ীটি সেকেলে ধরণের, চক্মিলান প্রকাণ্ড তিনতালা অটালিকা-অনেকগুলি ঘর। আমরা স্বামী স্ত্রী গুটি প্রাণী, গুটি মেয়ে, তিনটি ছেলে, আমরা অত বড় বাড়ী লইয়া কি कतिव १ व्यानक मिन हरेएक मान कतिएक हिलाम, यमि छाड़ा छित्रा शाहे. তবে তেতালার উপরের ঘরগুলি ভাড়া দিই। তেতালার ভাল ঘরগুলি এবং গ্রীমকালের রাত্রে ছাদের মুক্ত বায়ুর মহাস্থ্য অনোর জন্ম ছাড়িয়া দিতে যে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, তাহার বিশেষ কারণ ছিল। বাডীর ভিতর দিয়া না যাইয়া, বাহির হইতেও তেতালার উপর পৌছান যায়। রাস্তার ধারে যেখানে আমাদের সদর দরজা, তাহার বাম দিকেই একট গৰির মত আছে। সেই গলিতে সিঁড়ির যে দরজা আছে, তাহা দিয়া পরে পরে দোতালায় ও তেতালায় যাওয়া যায়। ' সিঁডির যে দরজা দোতালায় থুলিয়াছে, দেইটিকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া দিলেই, আর আমাদের সঙ্গে তেতালার কোনই সম্বন্ধ রহিল না। নীচের তলায় আমার প্রপিতামহ মহাশয়ের "দফ্তরখানা" ছিল-কশ্মচারী লোকজনে সদা পূর্ণ থাকিত; সেই জন্ত মেয়েছেলেদের বাহিরে যাইতে হইলে এই সিঁডির দরজার মুথে পান্ধী আসিয়া লাগিত :- মর্গাং এইটাই যেন আমাদের থিড় কী দরজার মত ছিল।

আমি যে উপরতালাটি ভাড়া দিব, তাহা অনেক দিন হইতে অনেক লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইয়ছি। কয়েকটা লোক চাহিয়াও ছিল, কিন্তু কেহই মনের মত হয় নাই বলিয়া দেওয়া হয় নাই। হয় অভি অয় ভাড়া দিতে চায়, নয়ত মুদলমান, নয়ত আর কোনও বাধা থাকে। একদিন রবিবার অপরাত্নে বৈঠকথানা ঘরে চেয়ারে বিদয়া ভামাক থাইতেছি, মৌলবী সাহেব ভক্তপোষের উপর ছেলেদের লইয়া স্থর করিয়া করিয়া "চুয়া হঙ্গে রফ্তন্ কুনন্জানে পাক্" ইত্যাদি গোলেন্তা। পড়াইতেছেন, এমন সময় একটি ফিরিঙ্গি সাহেব আসিয়া আমাকে অভিবাদন করিলেন। আমি তাঁহাকে সাহেব দেখিয়া থতমত খাইয়া উঠিয়া চেয়ার ছাড়িয়া দিলাম, নিজে তক্তপোষে বসিলাম।

সাহেব বলিলেন—"বাবু, আপনার নাম সেরেন্ডাদার বাবু ?" "আজে হাঁ।"

"আপনি তেতালার মহল ভাড়া দিবেন ?" "আজা হাঁ।"

"কত ভাড়া ? আমি লইতে ইচ্ছা করি।"

আমি বলিলাম—"আপনি লইবেন ? বেশ ত! আগে দেখুন কেমন কেমন ঘর তয়ার। পছল যদি হয়, তাহার পর সে কথা হইবে।"

সাহেব সন্মত হইলেন। আমি বাড়ীর ভিতর হইতে সিঁড়ির থিড়কী-দরজার চাবি চাহিয়া আনিলাম। সাহেবকে লইয়া উপরে গেলাম। ঘরগুলি, গোদলখানা ইতাাদি সমস্ত দেখিয়া সাহেব ভারি খুসী হইলেন। শেষে ছাদের উপর যাওয়া গেল। সেথানে একটি ছোট কুঠারি ছিল; সাহেব বলিলেন, এইটি আমার "বাবুর্চিথানা" হইবে।

দেখা শেষ হইলে ছুইজনে অবতরণ করিয়া বৈঠকথানার আসিয়া বিসিলাম। ভাড়ার কথা হইল। সাহেব বলিলেন—"কত চাহেন ?" আমি বলিলাম, "কত দিতে পারেন ?" সাহেব বলিলেন—"দেশ।" আমি শুনিয়া হাসিলাম। মৌলবী সাহেব তাঁহার সেই স্থদীর্ঘ দাড়ী দোলাইয়া হা হা হা করিয়া সপ্তমে এমন হাসিলেন যে সম্মুখে রাজপথচারী ছই চারিজন লোক ঘরের মধ্যে সোৎস্থক দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া গেল। মৌলবী সাহেব যাহা বলিলেন, তাহার ভাবার্থ এই—"এমন ইন্দ্রালয় (ফির্দোস্ত) ইহার ভাড়া দশ টাকা!" সাহেব ক্রক্ঞিত করিয়া

আমাকে বলিলেন—"বাবু, আপনি কত চাহেন ?" আমি বলিলাম—
"পঁচিশ।" সাহেব বলিলেন—"অত হইবে না, পনেরোর বেশী এক
পদ্ধসা নহে।" আমি বলিলাম—"সাহেব, আপনি বিবেচনা করুন।
তেতালার উপর, ভেণ্টিলেটেড ঘর, অমন ছাদ" ইত্যাদি। সাহেব
কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে আমার মুখের পানে কাতর দৃষ্টিতে
চাহিয়া বলিলেন—"বাবু, আপনি আমির লোক; আমি বড় গরীব।
আমার প্রতি দয়া করিয়া যদি অল্প ভাড়ায় দেন ত ঈশ্বর আপনার মঙ্গল
করিবেন।"

সাহেবের করণ কাতরোজিতে আমার হৃদয় গলিয়া গেল। হোক
না কালো ফিরিসি সাহেব—হাট্কোটধারী ত বটে! ঐ পরিচ্ছদবিশিষ্ট
জীবগণের নিকট হইতে গালি ধনকই আমাদের ভাষ্য পাওনা বলিয়া
আনেকে দিন হইতে মনে মনে একটা ধারণা বন্ধমূল আছে। স্থতরাং
ও শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে মিষ্ট কথা শুনিলেই ভিজিয়া যাইতে
হয়—কাতরোজিতে আর হইবে না ?

আমি বলিলান—"আছে। সাহেব, আপনি বস্থন। দশ মিনিট পরে আসিয়া আপনাকে বলিব।" সাহেব নিঃখাস ফেলিয়া রান্ডার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"অল্রাইট্ বাব।"

গৃহিণী ত প্রথমে সাহেব শুনিয়া কিছুতেই রাজি হন না। বলিকোন—
"সাহেবকে ভাড়া দিব যদি, তবে মুসলমানেরা কি দোষ করিয়াছিল দু কে জানে বাবু, ভোমার কেমন প্রবৃত্তি।" আমি তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলাম—সাহেবেরা মুসলমান নহে, উহারা অন্ত জাতি। খুব পরিজার পরিচ্ছের ইত্যাদি। গৃহিণী বলিলেন—"সেই ত মাংস রাঁধিবে, পেরাফ্র রাাঁধিবে, গদ্ধে বাড়ী ছাড়িয়া পলাইতে হইবে ?" আমি বলিলাম—"দে ভন্ন নাই; সাহেবের রম্বইঘর ছাদের উপর হইবে, এখানে তুর্গন্ধ আদিকে লা।"—শুনিয়া গৃহিণী আশস্ত হইলেন এবং মত করিলেন। ভাড়ার কথায় তাঁহার কোনও বক্তব্য ছিল না। অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁহার সেরেস্তাদার স্বামী তাঁহার অপেক্ষা অনেক বেশী চতুর, ইহাই তাঁহার চিরদিন বিখাস। তবে তিনি বলিলেন—"সাহেব যদি ননী আর চারুকে কিছু কিছু ইংরাজি পড়াইতে স্বীকার হন, তবে অল্প ভাড়ায় বা ভাড়া না লইয়া দেওয়া যাইতে পারে।" শুনিয়া আমার মনে হইল, ঠিক ত! "দেখা যাক" বলিয়া একটা পাণ মুখে দিয়া নীচে চলিয়া গেলাম।

সাহেবকে বলিলাম—"আপনি যদি আমার ছেলেচটিকে প্রতাহ ছই ঘণ্টা ইংরাজি পড়াইতে পারেন, তবে আপনার কিছুই ভাড়া লাগিবে না।" এ প্রস্তাবে সাহেব পরম আফ্লাদিত হইয়া সন্মত হইলেন এবং আমাকে অতান্ত ধন্তবাদ দিতে লাগিলেন। আরও বলিলেন—তাঁহার শন্ত্রী আমার "লেডির"—(হা হা—শৈলবালা লেডি! ভারি হাসির কথা) "ক্যাপিটাল্ কম্প্যানিয়ন্" (উত্তম সন্ধিনী) হইবেন, এবং অনেক প্রকার উল্টুলের কাষ শিখাইরা দিতে পারিবেন। আমি ভাবিলাম আমার স্ত্রী সেই ফ্রেচ্ছানীকে চৌকাঠের এ দিকে পদার্পণ করিতে দিলে ত! শাহেব বলিলেন—"বাবু, তবে আমি পরশ্ব বৈকালে জিনিষপত্র ও মেম সাহেবকে লইরা আসিব। কাল আপনি ঘরগুলা পরিষ্কার করাইয়া রাখিবেন।"—বলিয়া তিনি আমার সহিত শেক্ছাও করিয়া প্রস্থান করিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে সাহেব সপরিবারে জিনিষপত্র লইয়া আসিলেন বটে, কিন্তু বলিলেন—"বাবু, আমি গাজীপুর হইতে পত্র পাইয়াছি আমার গালক বড় পীড়িত। আমরা আজই রাত্রে দেখানে চলিলাম। জিনিষপত্র সব চাবি বন্ধ করিয়া রাখিয়া যাইতেছি। বোধ হয় ছই সপ্তাহের এ দিকে ফিরিতে পারিব না ?"—বলিয়া সাহেব ও মেম খিড়কীর সিঁড়ির দরজায় চাবি বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধাং বেলায় আহারাদি সম্পন্ন করিয়া সকাল সকাল শয়ন করঃ আমাদের বছদিনের অভ্যাস। যথন রাত্রি নয়টা বাজে, তথন আমাদের বাড়ীটি অন্ধকার হয় এবং সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করে। রাত্রি চারিটা বাজিলেই সকলকার যুম ভাঙ্গিয়া যায়, ছেলেরা বিছানায় থাকিয়াই "শুক্রো সিপাসো মিয়তো ইজ্জৎ থোদা এরা" করিয়া পায়সীং শ্লোক আর্ত্তি করিতে থাকে। আমরা স্ত্রী পুরুষে সাংসারিক বিষয়ে আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হই। বেশ আলো হইলে ভবে সকলে শয়াং ভাগে করি।

সাহেব যে দিন গাজীপুর গেলেন, তাহার তিন চারিদিন পরে অনেক রাত্রে (বোধ হয় বারোটা হইবে—বারোটাই আমাদের "অনেক রাত্রি") হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। বোধ হইল যেন উপরে গুবু গুব্ করিয়া কি শব্দ হইতেছে। কিছুক্ষণ কাণ পাতিয়া রহিলাম, শব্দ আর শুনা গেল না। একটু তন্ত্রা আসিল। আবার যেন শব্দ হইল। মনে করিলাম, ও কিছু নয়, কি শুনিতে কি শুনিয়াছি। অনেকক্ষণ কাণ খাড়া করিয়া রহিলাম, আরু কিছুই শুনিলাম না। তথন নিশ্চিস্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

তাহার পর ছই তিন দিন কাটিয়া গিয়াছে। অনেক রাত্রে কাহার মূছহস্তস্পর্শে আমার ঘুম ভাঙ্গিল। হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম। কিন্তু পরমূহুর্ত্তে আর ভয়ের কোনও কারণ রহিল না। শৈলবালা কম্পিতস্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন—"ওঠ ওঠ—উপর ঘরে ভুত আসিয়াছে।"

ভানিয়া আমার বড় হাসি পাইল। বলিলাম—"ভূতকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলে নাকি ১" তিনি বলিলেন—"হাসি রাথ। উপরে ভারি শব্দ হইতেছে। সিঁড়ি দিয়া কে যেন ওঠা নামা করিতেছিল। আমার গা কেমন করিতেছে।"

আমি সেই রাত্রির কথা শ্বরণ করিলাম। ঠিক সেই সময়ে উপরে গুন্ গুন্ করিয়া শব্দ হইল। মনে কিঞ্চিৎ ভীতির সঞ্চার হইল। কিন্তু ভাবিলাম, ভয় পাওয়া উচিত নহে। আমি ভয় পাইয়াছি দেখিলে এই বাঙ্গালিনীর ত মূর্চ্ছণ হইবে। স্কুতরাং সাহস করিয়া বলিলাম—"বেরাল টেরাল আসিয়াছে বোধ হয়।"

স্ত্রী বলিলেন—"ভূমি কি পাগল হইলে ? বেরালের পায়ের শব্দে কথন ও গুম্পুম্ করিয়া শব্দ হয় ?"

আমি বলিলাম—"কুকুর ত হইতে পারে ?"

"কুকুর কোথা দিয়া যাইবে ?"

"সাহেবের কুকুর বোধ হয় সাহেব ভূলিয়া ফেলিয়া গিয়াছেন।"

"সাহেবের ত কুকুর আনে নাই।"

মনে করিলাম—তাই ত! বলিলাম—"বোধ হয় চোর টোর।"— গৃহিণী এ কথার প্রতিবাদ করিলেন না।

আমরা তুইজনে অনেকক্ষণ বিদিয়া রহিলাম। আর কোনও শব্দ শুনা গেল না। খোকা কাঁদিয়া উঠিল। গৃহিণী চলিয়া গেলেন। তাহার পর কথন ঘুমাইয়া পড়িলাম মনে নাই।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম, শৈলবালার চক্ষু রক্তবর্ণ। বলি-লেন, সমস্ত রাত্রি ভয়ে তাঁহার পুম হয় নাই। আবার নাকি বেশী রাত্রেও ছুইবার শব্দ হইয়াছিল। আমি যে আর একদিন ঐরপ শব্দ শুনিয়াছিলাম, তাহা এখনও পর্যান্ত তাঁহাকে বলি নাই। এইবার বলি-লাম। শুনিয়া তিনি অধিক ভীত হইলেন। যথাসময়ে ছেলেরা আহার করিয়া স্কুলে গেল। আমি কাছারি গেলাম। মনটা কেমন চঞ্চল হইয়া রহিল। কাহারও কাছে এ কথা বলিলাম না। সহক্ষীরা সকলেই জিজ্ঞাসা করিনেন—"অক্ষয় বাবু, আজ আপনার অন্তথ করেছে নাকি ?" একজনকে ঠাকুরদাদা বলি, তিনি ঠাটা করিয়া বলিলেন—"কা'ল রাত্তে নাত্বৌ ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বৃঝি ?" ইত্যাদি।

সে দিন একটু সকাল সকাল কাছারি বন্ধ হইল। প্রদিন বক্রাইদের ছুটি। বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, শৈলবালা গভীর নিদ্রায় ময়। ছেলেরা স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে জাগাইল। তাহারা খাবার খাইয়া খেলা করিতে গেল। আমরা প্রামর্শ করিলাম, আজ্ব সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিয়া দেখিতে হইবে বাাপারটা কি।

সকাল সকাল বালকবালিকাদিগকে থাওয়াইয়া তাহাদিগকে বিছানায় দেওয়া হইল। আমি ভাল আহার করিতে পারিলাম না। মনের মধ্যে একটা উৎকণ্ঠা অমন করিয়া থাতিয়া বদিয়া থাকিলে কি খাওয়া যায়? আর শৈলবালা—তিনি ত নাম মাত্র আসনে বদিলেন।

ছইট। বাতি ঠিক করিয়া রাথিলাম। দিয়াশলাই রাথিলাম।
গৃহিণীকে বলিলাম—"চল আমরা ওঘরে গিয়ে কিছু পড়ি উড়িগে।"
আলোক সল্পথ রাথিয়া গৃহিণী একথানি বাঙ্গালা বহি লইয়া পড়িতে
লাগিলেন, আমি তামাক থাইতে খাইতে শুনিতে লাগিলাম। কিছু
আমার মন তথন উন্ভান্ত। কতক শুনি, আবার গল্লের হত্ত হারাইয়া
ফেলি। এই রকম করিয়া রাত্রি দশটা বাজিল। তথন আস্তে আস্তে
ইট্ ইট্ করিয়া শব্দ আরম্ভ হইল। শৈলবালা বলিলেন—"ঐ
দেখ।" বলিয়া বহি বন্ধ করিলেন। আমি তাঁহার মুথের পানে চাহিয়া
রহিলাম।

ক্রমে শব্দ বেশ স্পষ্ট আরম্ভ হইল। আমি বলিলাম—"আর কিছু নয়, উপরে চোর গিয়াছে।"

গৃহিণী বলিলেন—"চোর হইলে এক দিনে সব চুরি করিয়া লইয়া যাইত, রোজ রোজ আসিবে কেন ? ও ভূত বই আর কিছু নয়।"

এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল এবং ললাট ঘর্মাক্ত হইল। আমি বলিলাম—"একবার কোন্ হায়রে বলিয়া একটা হাঁক দিব ?"

"হানি কি ?"

আমি তথন উঠিয়া জানলার কাছে গেলাম। মুথ বাহির করিয়া, উপরের দিকে চাহিয়া বলিলাম—"কোন্ হ্যায় রে ?" স্বরটা যেন বড় উচ্চ হইল না। পুন-চ সপ্তমে বলিলাম,—"কোন—হ্যায়—রে ?"

কিন্তু শব্দ বন্ধ হইল না।

বৈশবালা বলিলেন—"ভূত তোমার ভয়ে মরে' কঠি হয়ে যাবে !"

কিছুক্ষণ পরে শব্দ বন্ধ হইল। আমি তথন সগর্বে বলিলাম—"দেখ ভূত না চোর। এ চোর তাতে কোন সন্দেহ নাই।"

গৃহিণী বলিলেন—"হায় হায় সাহেবের সর্বস্থটা চুরি করে' নিমে গেল গো!"

ুমামি বলিলাম—"দেখ, দে বেচারি আমাকে বিশ্বাস করিয়া জিনিষ-পত্রগুলি রাথিয়া গেল। আমি যদি জানিয়া শুনিয়া চোরকে সব চুরি করিয়া লইয়া যাইতে দিই, তবে নিতান্ত অধর্ম হয়। আমি উপরে গিয়া চোর ধরি।"

প্রশ্ন হইল—"কেমন করিয়া যাইবে ১"

"চোর যেমন করিয়া গিয়াছে। সিঁড়ির দরজার তালা নি**\*চয়** ভালিয়াছে।" "হ্যার কি আর খুলিয়া রাথিয়াছে ? চোর যদি হয়, নিশ্চয়ই ভিতর হুইতে বন্ধ করিয়া দিয়াছে।"

আমি বলিলাম--"ত্নয়ার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিব।"

গৃহিণী বলিলেন—"সর্কাশ! তাহা হইলে কি আর তোমাকে ফিরিয়া পাইব ? বুকে ছুরি বসাইয়া দিবে।"

আমি বলিলাম—"আমি ভূজালি হাতে করিয়া যাইব।" গৃহিনী বলিলেন—"না, সে কথনই হইবে না। চোর নয়—চোর নয়।"

আমি বলিলাম—"যদি চোর না হয়, ভূতই হয়, তবে সি'ড়ির থিড়কী দরজায় সাহেবের তালা যেমন তেমনই থাকিবে। দেখিয়া আসিতে কভি কি?"

গৃহিণী কহিলেন—"এই রাত্রে ! কাল সকালে গেলেই ত হইবে।"

শামি বলিলাম—"যদি চোরই হয়, তবে পুলিশ ডাকিতে পারিব :
চাকরবাকরকে জাগাইব। সকালে চোর পলাইলে আর কি হইবে ?"

শৈলবালা আমাকে তিন সত্য করাইয়া লইলেন, যদি চোরই হয়,
তালা ভাঙ্গিয়াই থাকে, তবে আমি নিজে উপরে যাইব না। শেষে
তাঁহার গা ছুঁইয়া শপথ করিতে হইল। যাইবার সময়—"আমার মাথা
থাবে, আমার মরা মুথ দেখিবে" এই চইটা দিবাও প্রয়োগ করিয়া
দিলেন। আমি লঠন লইয়া নীচে গেলাম। সদর দরজা খুলিয়া রাস্তায়
নামিলাম। গলির ভিতর প্রবেশ করিয়া সিঁড়ির দরজায় উপস্থিত
হইলাম। সাহেবের তালা যেমন তেমনই আছে। তাহাতে মাছিটিও
বিসিয়া পায়ের দাগ রাখিয়া বায় নাই।

এ পথ বাতীত উপরে যাইবার আর কোনই উপায় নাই। মানুষের ত নাই—ভূতের থাকিতে পারে—কিন্তু, ভূত আমি বিশ্বাস করি না। অনেক ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। তবে কি মানুষ বেলুনথোগে আমার ছাদে অবতীর্ণ হইল ? ইহা ত সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। পৃথিবীতে, অস্ততঃ আমাদের দেশে ত এরপ বৈজ্ঞানিক চোরের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। য়াহা হউক উপরে গিয়া গৃহিণীকে বলিলাম—"তালা ত ঠিক আছে।"

তিনি নিঃখাস ফেলিয়া বলিলেন—"আমি ত বলিয়াইছি।"

আমার "কোন্ হায়রে" বলিয়া হাঁক দেওয়ার পর আধ ঘণ্টা আন্দাজ অতীত হইয়াছে। আবার শব্দ আরম্ভ হইল। আমরা পরস্পর পরস্পরের মুথের পানে চাহিলাম। গৃহিণী বলিলেন—"রাম রাম করিয়া আজিকার এ কালরাত্রি কাটিয়া যাক্—কালই সকালে তুমি অন্ত বাড়ী ভাড়া কর, সেইথানে যাই। আমার এ ছেলে পিলের ঘরকরা, কোথা থেকে হতচ্ছাড়া সাহেবকে আনিয়া জুটাইলে, বাড়ীটা ভূতের বাথান হইয়া দাঁভাইল।"

আমি ত নীরব। ভূত—(ভূত না বলিয়া আর কি বলিব ?) যেন উপরে এঘর ওঘর করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পর যেন মনে হইল, তুইটা ভূত। একটা এ ঘরের উপর, একটা ও ঘরের উপর। আমার স্ত্রীও ইহা লক্ষা করিলেন। বলিলেন,—"ঐ দেখ, একটা ছিল, ছটো ভূত হল। সে হতভাগা মিন্সে কখনই সাহেব নয়। কোনও যাতৃকর সাহেবের বেশ ধরে এসেছে। সেই কালো কালো বাক্সগুলো করে ভূত ভরে এনেছিল, তা কে জান্ত ? মা গো মা, কি সর্ব্বনাশ হল!"—বলিয়া তিনি চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

আমি ত মহাবিপদে পড়িলাম। কি বলিয়া স্ত্রীকে সাস্থনা করি ? কি বলিয়া ভয় ভাঙ্গিয়া দিই ? ঘড়ি দেখিলাম, তথনও বারোটা বাজিতে কয় মিনিট বাকী। শৈলবালা রামনাম জপ করিতে করিতে মেঝের উপর বসিয়া পড়িলেন।

আমি তথন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া। পূর্বেব লিয়াছি, আমাদের राज़ीिं চক्মিলান। यে বারাগুার উপরে যাইবার সিঁড়ি-দরজা আছে. সে বারাণ্ডার ঠিক বিপরীত দিকের বারাণ্ডায় আমার শয়ন্ঘর। আমি জানালা দিয়া ওদিকের বারাণ্ডা সমস্তই দেখিতে পাইতেছিলাম। যথন ডং **ঢং করিয়া বারোটা বাজিতে** আরম্ভ করিল, তথন দেখিলাম, সিঁড়ির দেই দরজাটি আন্তে আন্তে থুলিয়া গেল। জ্যোৎসা রাত্রি, কিন্তু দে সময়টা একটু মেঘ থাকাতে আলোক অল্ল ছিল। সেই সামাগু আলোকে দেখিলাম, খেত বস্তাবৃত মহয়মূর্ত্তির মত কি একটা দিঁ ছি হইতে বাহির হইয়া বারাণ্ডা দিয়া ওদিকে চলিয়া গেল। ছই তিন মিনিট পরে আবার সেইটা ফিরিয়া আসিয়া সিঁড়ির দরজা অতি সন্তর্পণে বন্ধ করিয়া দিল। আমি শৈলবালাকে একথাবলা বুক্তিযুক্ত মনে করিলাম না। কয়েক মিনিট অতিবাহিত হইলে পুনরায় হয়ার খুলিয়া সেই শুভ্রবস্তার্ভ মূর্ত্তি বাহির হইল। এই সময়ে আমার স্ত্রী আসিয়া আমার পশ্চাতে দাড়াইয়াছিলেন, তিনিও তাহা দেখিতে পাইলেন। বলিলেন—"ও কি ?" আমি বলিলাম—"ভূতই হউক, আর মানুষই হউক, এই সে। আমি একবার দেখিব উহা কি। আমার ভূজালি কৈ ?" বলিয়া দেওয়াল হইতে ভূজালি পাড়িয়া লইলাম। স্ত্রী আসিয়া কাঁপিতে কাপিতে আমার হাত চাপিয়া ধরিলেন। আমি সবলে হাত ছাড়াইয়া এক লক্ষে ঘরের বাহিরে গেলাম। নিমেষের মধ্যে সিঁডির ভয়ারের কাছে উপস্থিত হইলাম। মেঘটা তথন অপস্ত হইল—জ্যোৎসা প্রকাশ হইল। দেখিলাম সি'ড়ির দরজার কাছে অনেকটা স্থান খেন রক্তমাথা ৷ তেতালার উপর হইতে যেন কাহার কাতরাণিও শুনিতে পাইলাম। লিথিতে লজ্জা নাই, আতঙ্কে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল, মার্থা বিম্ বিম্ করিতে লাগিল—মনে করিলাম বীরত্বে কাষ নাই.

পলাইয়া যাই। কিন্তু রহস্তের উদ্ভেদ করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া সাহস সংগ্রহ করিয়া, সিধা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বজুমুষ্টিতে ভ্জালি ধরিয়া, যেন সাক্ষাৎ শমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। চারি মিনিট অতীত হইয়াছে। সেই শাদা ছায়াটা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। মনে করিলাম, এই সময়। তৎক্ষণাৎ এক লক্ষে সেই মুর্ত্তির সম্মুখে গিয়া পড়িয়া ভ্জালি তুলিয়া প্রাণপণে চীংকার করিলাম—"কে তুই বল, নহিলে খুন করিব।" সেই মুর্ত্তি "My God" বলিয়া পশ্চাতে সরিয়া গেল, তাহার পর অতি ক্রতভাবে ইংরাজিতে বলিল—"আমি—আমি—আমি—বাবু;—আমি।" পরিচিত কণ্ঠস্বর! নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, যাহাকে বাড়ী ভাড়া দিয়াছি, সেই সাহেব।।

আমি তথন হতবৃদ্ধি হইয়া গিয়াছি। সেই সময় উপর হইতে আবার সেই কাতরাণি ভানা গেল। বলিলাম—"সাহেব, তুমি খুন করিয়াছ ?"

সাহেব বলিলেন—"আমি খুন করিব কেন? তুমিই আর একটু হইলে আমাকে খুন করিয়াছিলে।"

আমি পারের কাছে দেখাইয়া বলিলাম—"এত রক্ত কেন ?"
সাহেব হাসিয়া বলিলেন—"ও বুঝি রক্ত ? ও তো জল। এই
দেখ"—বলিয়া সাহেব একটি জলপূর্ণ ছোট বাল্তী তুলিয়া ধরিলেন।

. সাহেব বলিলেন—"এই নৃতন সিমেণ্টের উপর জল পড়িয়া জাোৎস্নায় রক্ত বলিয়া তোমার ভ্রম ইইয়াছিল।"

এই সময়ে আবার সেই কাতরাণি শুনা গেল। সাহেব বলিলেন—
"বাবু তুমি বিশ্বিত হইয়াছ, ভয়ও পাইয়াছ। আমার স্ত্রী পীড়িত!—
তাই ও কাতরাণি শব্দ। সকল কথা কাল সকাল বেলা বলিব। আমি
কোথাও যাই নাই। গাজীপুর যাওয়ার কথা ছলনা মাত্র। আমি
দেনার আলায় এমন করিয়াছি।"

সাহেব চলিয়া গেলেন। আমি শয়ন-ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম শৈলবালা মূর্চ্চিতা। অনেক কণ্টে মূর্চ্চ্ । ভাঙ্গাইলাম। সমস্ত রাত্রি সেবা করিয়া তবে তাঁহাকে স্বস্থ করি।

সকাল হইলে সাহেবের মুথে শুনিলাম, তিনি সেই রাত্রে আবার চুপে চুপে ফিরিয়া আসিয়ছিলেন। সঙ্গে একজন বন্ধু ছিল, সে ইহাদিগকে ভিতরে দিয়া তালা বন্ধ করিয়া চলিয়া যায়। সাহেবের নাকি
মিউনিসিপাালিটাতে একটা চাকরী হইবে—হইলেই তিনি অজ্ঞাতবাস
হইতে বাহির হইবেন। পাছে আমরা জানিতে পারি এই ভয়ে তাঁহারা
দিনের বেলায় চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া থাকিতেন। অনেক রাত্রি
হইলে রায়া থাওয়া করিয়া লইতেন। আমাদের রায়াঘরের পাশে য়ে
চৌবাচ্চা আছে, তাহা হইতে জল লইয়া যাইতেন। শৈলবালা ত এ
কথা শুনিয়া মহা খাপ্লা হইলেন, বলিলেন—না জানিয়া সাহেবের ছোঁয়া
জল খাইয়া আমাদের সপরিবারের জাতি গিয়াছে।

যাহা হউক আগানী বারের অর্দ্ধোদয় যোগের সময় তাঁহাকে এলাহা-বাদে লইয় গিয়া গঙ্গাসান করাইয়া আনিব, এরূপ আশা দিয়া ঠাওা রাথিয়াছি। ভাগো আমার স্ত্রী জ্যোতিষ জানেন না! এই সে দিন অর্দ্ধোদয় যোগ হইয়া গিয়াছে, আপাততঃ দশ বারো বৎসরের মধ্যে আর ভাহা ঘটবার সম্ভাবনা নাই।

# বেনামী চিঠি

-----

## প্রথম পরিচ্ছেদ

কত সামান্ত ভূচ্ছ ঘটনার মূলভিত্তির উপর কত বড় বড় ব্যাপারের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা চিন্তা করিলে বিশ্বয়ের অবধি থাকে না। কথিত আছে, কোনও দেশের রাজা মুগয়া করিতে যাইবার মানসে ভূত্যকে অখ সঙ্জিত করিতে আজা দেন। ভূতা যথন এই কার্য্যে বাস্ত ছিল. তথন তাহার শিশুপুত্র আদিয়া মিঠাই থাইবার জন্ম মহা আন্ধার আরম্ভ করে। পিতা বিরক্ত হইয়া পুত্রকে চপেটাঘাত করিল, ইহাতে সেই ক্রদ্ধ শিশু একটা বংশদণ্ড তুলিয়া পিতার পদে নিক্রেপ করিল। আঘাতের যন্ত্রণায় ও মনের বিরক্তিতে ভূতা ভাল করিয়া জিন কষিতে পারিল না। এই ক্রটিবশতঃ মুগয়াকালে অশ্বপুষ্ঠ হইতে পড়িয়া গিয়া রাজার মৃত্যু হয়। পরবর্ত্তী রাজাটি ভয়ানক অত্যাচারী হইল। দেশস্কুদ্ধ লোক তাহার কু-শাসনে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। অবশেষে একটা ভয়ন্বর বিদ্রোহ উপস্থিত হইল, সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুথে পতিত হইল, শত শত গৃহ দগ্ধ হইয়া গেল,—এক কথায়, রাজাটা লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। এখন, এত বড় একটা ব্যাপারের মূল কারণ অমুসন্ধান করিতে করিতে. সেই সহিসপুত্রের সন্দেশ থাইবার লোভে আসিয়া পৌছিতে হয়!—আমাদের এই আথাায়িকাটিতেও একটি সামান্ত ঘটনায় একটি বুহৎ ফল ফলিয়াছিল। বুদ্ধিহীনা বালিকার লিথিত একথানি ছই তিন ছত্র বেনামী চিঠিতে, একটি মন্থয়জীবনের গতি আশ্চর্যারূপে ভিন্নদিকে ধাবিত হইনাছিল। বাহা হউক, এথন গল আরম্ভ করি।

আজ প্রায় তই বৎসর হইল রামস্থন্ত্রের বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু, অহে। চুর্ভাগ্য।—দে এখন পর্যান্ত একটিবার ও খণ্ডরবাড়ী যাইতে পাইল না। সে যথন বি-এ শ্রেণীর ছাত্র, তথন তাহার বিবাহ হয়। তথন পরীক্ষা সন্নিকট বলিয়া "যোড়ে" খণ্ডরবাড়ী যাওয়া হয় নাই। বিবাহের কিছদিন পরে, তাহার খণ্ডর সপরিবারে নিজ কর্মস্থান এলাহাবাদে कितिया यान। टेकार्छ माटम जानाइयकी उपलटक यथानमार निमञ्ज আসিল। সে বৎসর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দারুণ গ্রীম :--কলেরা ও বসম্ভ সেই দিকটাতেই নিজেদের দিখিজয়ের শিবির স্থাপনা করিয়াছিল। সংবাদপত্রের স্তম্ভ হইতে এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া রামস্থলরের পিতা পুত্রকে খণ্ডরবাড়ী পাঠাইতে আপত্তি করিলেন। তাহার পর পূজার ছুটির সময় আবার যথারীতি নিমন্ত্রণ আসিল। কিন্তু রামস্থল্যর জরে পডিল, যাওয়া হইল না। জোট মাদে জানাইষ্ঠীর দিন আবার নিকটে আসিতে লাগিল। এবার রামস্থন্যর ঘাইবেই। এবার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বেশ বৃষ্টি হইতেছে; কোনও প্রকার রোগের উপদ্রব নাই। এবার আর রামফুলরের মাশালতা পুষ্পিত হইতে বাকী থাকিবে না। কলিকাতা হইতে আসিবার সময় সে একখানা 'টাইম-টেবিল' দঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। সেই টাইম-টেবিল্থানি এখন তাহার "বেদ"—অথবা একালের এঁচোডে পাকা ছেলেরে "গীতা" হইয়া দাঁড়াইল। রাত্রি দশটার সময় হুগলিতে গাড়ী চড়িতে হইবে। ছাড়িবার পূর্কে, "অমুক সময়ে পৌছিতেছি" বলিয়া এলাহাবাদে একথানা টেলিগ্রাম্ পাঠাইতে হইবে। তাহার পর গাড়ীতে উঠিয়া উপরের বক্সে বিছানা পাতিয়া নিদ্রা ;—নিদ্রা হইবে কি ? গ্রীম্মকালের রাত্তে রেলপথে ভ্রমণ কি আরামদায়ক। কি স্থানর শীতল বায়। ভাহার উপর রজনী যদি চক্রালোকিত হয় !—মোকামায় গিয়া প্রভাত

হইবে। তথন এক পেয়ালা গরম গরম চা। নিশ্চরই খুব আরাম হইবে। বেলা ছইটার সময় এলাহাবাদে পৌছান যাইবে।—ইত্যাদি প্রকারে রামস্থলর-মিন্ত্রী কর্নার মালমসলায় আকাশে অট্রালিকা নির্মাণ করিতে ব্যস্ত রহিল। কিন্তু হরি হরি, সব পশু হইরা গেল! যাত্রার অবধারিত দিনের কিন্তুংপূর্ব্বে রামস্থলরের মাতার ভন্নানক জর।—আর যাওয়া হইল না। আমরা রামস্থলরের প্রতি অবিচার করিব না। সে এমন কথা ভাবে নাই, আমি যাত্রা করিলে পর তথন মার জর হইল না কেন? অথবা আমার যাত্রা করিবার দিন আরও কিছু পূর্ব্বে ধার্য্য হন্ধ নাই কেন?—সে প্রাণপণে জননীদেবীর সেবা করিল। শুন্তরবাড়ী যাওয়া হইল না, ইহার দক্ষণ কোনও ক্ষোভ কোনও অসন্তোষ তাহার মনে স্থান পাইল না। রামস্থলরের মাতা আরোগ্যলাভ করিলেন। গ্রীম্মাবকাশ কুরাইয়া আসিল। এথন রামস্থলরে আইন পড়িতেছিল, বাক্স বিছানা পুস্তকাদির তল্পী বাধিয়া পুনরায় কলিকাতা যাত্রা করিল।

কলেজে তাহার সহপাঠী বিবাহিত বন্ধুরা আসিয়া নিজের নিজের খন্তরবাড়ীর গল্প ফাঁদিল। রামস্থলর তাহাদের গল্পে নিজের কোনও অভিজ্ঞতা যোগ করিতে পারিল না। মাঝে মাঝে বিজ্ঞপের বাণ আসিয়া তাহার মস্তকে পড়িতে লাগিল। সে মুখটি চূণ করিয়া অত্যস্ত মনোগোগের সহিত ছুরীর অগ্রভাগ দিয়া পেন্সিলের মস্তকে নিজ নামের আতাক্ষরটি খোদিত করিয়া সময় কাটাইল।

এবংসর রামস্থন্দরের আইন পরীক্ষা। পূজার ছুটীর পূর্ব্বে বাড়ীতে লিখিয়া পাঠাইল, "পরীক্ষা নিকট, পড়াগুনার চাপ অত্যস্ত অধিক, এবার বাড়ী যাইব না।" রামস্থন্দরের জননী ইহাতে প্রথমে আপত্তি করিয়া-ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে আপত্তি টিকিল না। ছুটীতে রামস্থন্দরের মেসের বাসার সকলে স্ব স্থ গৃহে গমন করিল; রামস্থন্দর একা হইয়া

পড়ান্তনা করিতে লাগিল। ছইচারিদিন এইরূপে কাটিলে, একদিন ভোরের বেলায় নিদ্রাভঙ্কের পর বিছানায় পড়িয়। হঠাৎ তাহার মস্তকে একটা মংলবের আবির্ভাব হইল, একবার এই ফাঁকে এলাহাবাদ সহরটা দেখিয়া আসিলে হয় না ?—সেদিন প্রভাতে আর তাহার পড়ান্তনা কিছুই হইল না। কেবল "যাব কি য়াব না"—এই ভাবনায় ময় রহিল। অবশেষে যাইবার পরামর্শই স্থির করিল। আহারাস্তে বাজারে বাহির হইয়া, স্ত্রীর জন্ম নানাপ্রকার সাবান, চিরুণী, এসেন্স, স্থান্ধি তৈল, লতা-পাতা-ফুল-আঁকা চিঠির কাগজ ও খাম, চই একথানি গল্পের ও কবিতার বহি এবং আরও কত কি সব আমাদের স্বরণ নাই—ক্রেয় করিল। সদ্ধার পর হাওড়ায় গিয়া, যাত্রা করিবার সংবাদ এলাহাবাদে টেলিগ্রাম্ করিয়া, ডাকগাড়ীতে আরোহণ করিল।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে রামস্থলর এলাহাবাদে পৌছিয়ছে। তাহার শ্বন্তর স্বয়ং টেশনে আসিয়া সাদর সন্তায়ণে প্রাণাধিক জামাতাকে গৃষ্টে লইয়া গিয়াছেন। রামস্থলরের শ্বন্তরের নাম নিমাই বাবু। সেকালের অনেক লোকে নিজ নাম অভুত রকমে ইংরাজিতে বানান করিয়া থাকেন;—ইনিও নিজের নাম Nemye Loll এইরূপ লিখিতেন। নিমাই বাবু বালাকালে মিশ্নারী স্কুলে পড়িতেন, কিঞ্চিৎ সাহেবী ধরণের লোক। টেশনে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া রামস্থলর হাটকোটধারী

খণ্ডরকে প্রথমে চিনিতেই পারে নাই, বিবাহের রাত্রে তাঁহাকে নামাবলী গায়ে দিয়া কন্তা সম্প্রদান করিতে দেখিয়াছিল কি না! তাহার পর চিনিতে পারিয়া যখন তাঁহাকে প্রণাম করিতে উপ্তত হইল, তখন তিনি তাহাকে বাধা দিয়া শেক্ছাণ্ড করিলেন। নিমাই বাবু ইংলিশ ডিনারের ভয়ানক পক্ষপাতী, মোগল-ডিয্গুলির প্রতিও তাঁহার আন্তরিক অফুরাগ অল্ল ছিল না। কিন্তু তাঁহার সাহেবিয়ানা বন্ধসমাজে ও বৈঠকখানায়; অন্তঃপুরে তাহা মোটেই প্রশ্রম পাইত না। সেখানে তিনি যতক্ষণ থাকিতেন, "জুজুটি" হইয়া থাকিতেন।

রামস্থন্দর নৃতন খণ্ডরবাড়ী আসিয়া খুব আমোদে দিন কাটাইতেছে। তাহার স্ত্রীর কোনও সহোদর বা সহোদরা ছিল না; কিন্তু খুড়তুতো ও পিদ্তুতো একটি হুইটি তিনটি খ্যালিকা-রত্ন সমস্ত দিন তাহাকে খেলার পুঁতুল করিয়া তুলিল। এই তিনটির মধ্যে বড়টির সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছিল, অপর চইটির মধ্যে একটির চধে দাত ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছিল, অন্তটির মাথায় একগাছিও চল ছিল না। সম্প্রতি রোগশ্যা হইতে উঠিয়া তাহার এ বিপত্তি ঘটিয়াছিল। রামস্থনরের বড খালিকাটি চির্দিনই বাঙ্গালা দেশের বাহিরে—তথাপি তাহার সংবাদ পাইতে বাকী ছিল না যে, ভগ্নীপতির সঙ্গে ঠাট্টা তামাদা করিতে হয়। অত এব সে এই কর্ত্তবাভার স্বীয় মন্তকে গ্রহণ করিতে নিমেষমাত্রকাল বিলম্ব করিল না। ছোট বোন গুইটিকে লইয়া সে একটি ফৌজ গঠন করিয়া, রামস্থন্দরের ভগ্নীপতিত্ব-চর্গে অবিশান্তভাবে আক্রমণ আরম্ভ করিল। পাণের ভিতর স্থপারির পরিবর্ত্তে কয়লার গুড়া ভরিয়া দিয়া. জলের গেলাসে লবণ মিশাইয়া দিয়া, আল্তা গুলিয়া চা করিয়া দিয়া, কুমালে বাঁধা পোর্টমেন্টোর চাবি হরণ করিয়া লইয়া, এমন কি জুতা একপাটি পর্যান্ত লুকাইয়া রাথিয়া রামস্থলরকে বাতিব্যস্ত করিয়া

তুলিল। পরিবারস্থা একটি স্থানিকা, পরিচিত তাবং দম্পতির নামে ছড়া বাঁধিয়াছিলেন;—রামস্থলর ও তাহার পত্নীর নামেও বাঁধিয়াছিলেন। সেই ছড়াটি তিনজনে সমস্থরে আবৃত্তি করিয়া কিছুতেই ক্লান্তি মানিল না। পাঠকগণের কৌতুহল নিবারণার্থ সেই ছড়াটি এখানে বলিতেছি।

বেল কুলের গড়ে মালা রামস্থলরের স্থরবালা।

এই কবিনীর স্থান্ত কবিতায় তাঁহার আরও অন্তুত রচনা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। জগতের হিতার্থ তাহার ছই একটির নমুনা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

- >! আমার কি হৈলঅক্ষয়ের শৈল।
- ২। আমি কি ংয়েছি কালা (!) যতীশের নগেন্দ্রবালা।

এইরপে জালাতন হইয়া, রামস্থলর তাহার বড় শ্রালিটিকে বিরক্ত করিবার এক অভিনয় উপায় অকস্মাৎ আবিদ্ধার করিয়া ফেলিল। এই বালিকাটির নাম চিরদিনই ডেমি ছিল, কিন্তু বিবাহের পর হইতে দে হঠাৎ ইল্বালা হইয়া গিয়াছে। এই নৃতন নাম পুরাতন মেয়েটিকে মানাইয়া লইবার জন্ত বাড়ীর লোকেরা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সর্র্বান্ট ভাহাকে ইল্বালা বলিয়া ডাকেন। রামস্থলর তাহাকে ত্ই এক্বার্র ডেমি বলিয়া ডাকিল, তাহাতে ইল্বালা কিঞ্চিং ক্রোধের সহিত আপতি জানাইল। রামস্থলর আর ছাড়িবে কেন? সে তাহাকে ক্রমাগত ডেমি বলিতে লাগিল। ইহাতে সেই দাঁতপড়া মেয়েটির পূর্বস্থতি জাগিয়া উঠিল; সে এবং তাহার অনুকরণে ছোট মেয়েটি "ডেমি-ডাাম্-ডেমি" এই পুরাতন বিশ্বতপ্রায় ঝাপানটি স্বর করিয়া উচ্চস্বরে বলিতে বলিতে বাছ তুলিয়া তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিল। "কণ্টকেনৈব কণ্টকং" এই নীতিবাকোর সার্থকতা দেখিয়া রামস্থলর মনে মনে অতান্ত আনল অনুভব করিল। ইলুবালা প্রথম প্রথম অন্তঃপুরে গিয়া নালিশ করিতে লাগিল। কিন্তু তাত্ত্ব ধর্মাধিকরণেরা হাসিয়া এই মোকর্দমা ডিস্মিস্ করিতে লাগিলেন। ইহাতে বালিকার অভিমান অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সে কাঁদিয়া ফেলিল, তাহাতে রামস্থলর কিছু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল।

সে দিন গেল। পরদিন আবার এই অভিনয়ের স্ত্রপাত হইল। আর কিন্তু ডেমি অন্তঃপুরে নালিশ করিতে গেল না। সে কিছু দিন পূর্বে একথানি গল্পের বহিতে পড়িয়াছিল, কোনও লোক তাহার শক্তর-বাড়ীতে অবস্থান করিতে করিতে বিলাত পলাইয়া যাইবার আয়োজন করে। তাহার পিতা মাতা ইহা জানিতে পারিয়া সময়মত আসিয়া ভাহাকে গ্রেপ্তার করেন। এই ঘটনা উপলক্ষে জামাই বাবুর নাকালের শেষ থাকে নাই। ইন্দুবালা ভাবিয়া চিন্তিয়া ঘরে থিল বন্ধ করিয়া এক টুক্রা কাগজে বামহস্তে লিখিল:—

"তোমার ছেলে বিলাত পলাইয়া যাইবার আয়োজন করিয়াছে, সাবধান।"

এই কাগজখানি থামে ভরিয়া, রামস্থন্দরের পিতার নামে ঠিকানা দিয়া দাসাইস্তে ডাকঘরে পাঠাইয়া দিল। পত্র তৃতীয় দিবসে বেলা দশটার সময় রামস্থন্দরের পিতার হস্তগত হইল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রামস্থলরের পিতার নাম হরিবল্লভ বাবু। লোকটি সম্পূর্ণ সে কালেরও নহেন, এ কালেরও নহেন। সামাস্ত ইংরাজি জানেন। বরুস পঞ্চাশ। পূর্ব্বে কোথাকার নীলকুঠীতে চাকরি করিতেন। শুনা যায় সে কার্যাটিতে তাঁহার বেশ 'ছ পয়সা' ছিল। এই 'ছ পয়সা' সম্বন্ধীয় কি গোলযোগে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কয়্রতাগে করিতে হয়। এখন বাড়ীতে বিদয়া বিষয়-কয়্ম দেখিতেছেন। পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত জমিদারী সম্পত্তির আর হইতে সংসারটি বেশ চলিয়া যায় এবং "কোম্পানির" কাগজের সংখ্যা প্রতি বৎসর বৃদ্ধিই তইতে থাকে।

হরিবল্লভ বাবু বৈঠকথানার ঘরে বসিয়া ঘোষেদের কন্থা-বিবাহের একটা ফর্দ্দ করিয়া দিতেছিলেন। এনন সময় উল্লিখিত পত্রথানি তাঁহার হাতে পৌছিল। খুলিয়া পাঠ করিয়া, তাহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া এ সংবাদ গৃহিণীকে অবগত করাইলেন। তিনি ত ইহা শুনিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে পাড়াময় এ কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। প্রতিবেশী, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন অনেকগুলি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই রুদ্ধকে পরামর্শ দিলেন, আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করা উচিত নহে, কলিকাতায় গিয়া, যাহাতে ছেলেকে পাওয়া যায়, সেই চেষ্টা করিতে হইবে। তৎক্ষণাৎ পানীর বেহারা ডাকিতে লোক ছুটিল। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত প্রস্তুত। রামস্থলরের পিতা অস্থাত ও অভ্যুক্ত অবস্থাতেই যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইরাছিলেন। পাড়ার ভদ্রলোকদের অন্ধরোধে তাহা আর হইতে পাইল না। হরিবল্লভবাবু গৃহদেবতাকে সক্ষলনেত্রে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া

কলিকাতা যাত্রা করিলেন। গৃহিণী বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, যাদ মা ক'লী না হুর্গার ইচ্ছায় এখনও সে বিলাত না গিয়া থাকে, তবে যেন তাহাকে বাড়ীতে আনা হয়; আর ছাই ইংরাজি পড়িয়া কাষ নাই; বাসুণের ছেলে ঠাকুরপূজা করিয়া থাইবে।

হরিবল্লভবাবু কলিকাভায় পৌছিয়া রামস্থলরের বাসা খুঁজিয়া বাহির করিলেন। দরজায় চাবি বন্ধ। পাশে একটি মুসলমান দোকানদার ছিল. সে বলিল, ছুটিতে সব বাবুরাই চলিয়া গিয়াছেন, কেবল একটি বাবু ছিলেন, কয়দিন হইতে তাঁহাকেও দেখিতে পাইতেছি না।

বন্ধ হরিবল্লভের চুই চক্ষ চল চল করিতে লাগিল। ছেলে যে বিলাত গিয়াছে, এ বিষয়ে আর তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এমনটা যে হইবে, তাহা কি তিনি কথন স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন ? এত কাল বুকের রক্ত দিয়া যাহাকে পোষণ করিয়াছেন, সে তাঁহার এই বুদ্ধ দশায় বুকে শেল মারিয়া বিলাত চলিয়া গেল ? ভাবিলেন—আর কি সে বাঁচিয়া থাকিয়া ফিরিয়া আসিবে ? যদি ফিরিয়া আসে তবে জাতিচাত. সমাজচ্যুত হইয়া আসিবে; তাহাকে আর ঘরে রাখিতে পারিব না— শ্রাদ্ধের পর্যান্ত সে অধিকারী থাকিবে না। হয় ত একটা খুষ্টানীকে বিবাহ করিয়া আনিবে :—এমনও ত অনেক লোকে করিয়াছে। সকলই ইংরাজি শিক্ষার দোষ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ভাবিলেন, রামস্থলর যথন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, সেই সময় গ্রামের স্কুলে যে মাষ্টারিট যটিয়াছিল, তাহা করিতে দিলে কলিকাতায় আসিয়া কুসঙ্গে পড়িয়া ছেলেটি থারাপ হইত না। বাদার দরজার বাহিরে ছই ধারে যে ইষ্টক নির্ম্মিত তুইটি বসিবার স্থান আছে, সেইখানে বসিয়া বৃদ্ধ ব্যথিতমনে এই সমস্ত চিন্তা ও অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তথন উঠিয়া ধীরপদে আশ্রয়ের সন্ধানে বাহির হইলেন। তাঁহার এক বাল্যস্থা জীবনক্ষ্ণবাবু হাইকোটে ওকালতী করিতেন, বাসা বাগ-বাজারে, তাঁহারই কাছে যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন।

বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর অনেককালের পর সাক্ষাৎ হইল। পরস্পর কুশল প্রশাদি জিজ্ঞাসার পর, হরিবল্লভবাবু নিজের বিপদের কাহিনী আত্যোপান্ত বিবৃত করিলেন। জীবনকৃষ্ণবাবু সমস্ত শুনিয়া নারবে কিয়ৎকাল চিস্তা করিলেন। পরে বলিলেন—"আছা, বিলাত যে গেল, টাকা পাইল কোথায় ?" হরিবল্লভ বলিলেন—"টাকা কোথায় পাইল, তাহা ত আমিও কিছুই ব্ঝিতে পারিতেছি না।" জীবনকৃষ্ণবাবু বলিলেন-"বিলাত যাওয়াত মূথের কথা নহে, বিশুর টাকার প্রয়োজন। তা ছাড়া, দেখানে ত অবশ্য পড়িতে গিয়াছে, দেখানে তাহার ধরচ যোগাইবে কে १ -- এই কথাটা শুনিয়া হরিবল্লভবাবু যেন কতকটা আখন্ত হইলেন। তথন তাঁহার মনে হইল, ইহার ভিতর নিশ্চয়ই কিছু গোলযোগ আছে। পকেট হইতে বেনামী চিঠিখানা বাহির করিয়া, জীবনক্লফবাবুর হাতে দিলেন। জীবনক্ষঞবাবু পত্রথানি টেবিলের উপর রাথিয়া, দেরাজ হইতে চশুমাটি বাহির করিলেন। বাতিটা একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, চশুমাটি সাবরের চামড়ায় বেশ করিয়া মুছিলেন। চশুমা পরিয়া উকীলোচিত গাম্ভীর্যোর সহিত পত্রথানি অতাস্ত সাবধানে পাঠ করিলেন। জিজাসা করিলেন—"এ হাতের লেথা কার, তাহা তুমি কিছু আনুলাজ করিতে পার ? অবশ্র বাম হাতের লেখা।"--- হরিবল্লভবাবু "না" উত্তর-शहक भित्रन्हानन कतिरानन। आत्र छ किছुक्रन शिन। জीवनकृष्ण्यांत् विनात-"(इटल विवांश निमाहित अलाशवाद ना १"-श्विवस्थवाव विनात-- "हा। किन वन मिथि १"-- कीवनवाव उँखत्र कतिरान. "পত্র এলাহাবাদ হইতে আসিয়াছে। এই দেখ এলাহাবাদের ছাপ রহিয়াছে।"

হরিবল্লভবারু সাগ্রহে বলিলেন—"তবে ত সে নিশ্চয়ই এলাহাবাদে গিয়াছে।"

জীবন বাবু ত্রকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"শুন। হয় ত এ চিঠির কথা সর্বৈর্ব মিথাা। কোনও লোকের ছ্টামি। কিন্তু তথাপি রামস্থলর হঠাৎ বাসা ছাড়িয়া নিরুদেশ হইয়া কোথায় চলিয়া গেল, তাহার মীমাংসা হয় না। নহে ত, সে বিলাত ষাইবার বাস্তবিকই অয়োজন করিয়াছে। পত্রে এ কথা বৌমাকে লিখিয়া থাকিতে পারে। কিন্তা হয় ত এই মুহুর্তে সে এলাহাবাদেই অবস্থান করিতেছে।"

হরিবল্লভবার প্রস্তাব করিলেন,—"তবে এলাহাবাদে টেলিগ্রাফ্ করিয়া দিই, যাহাতে দে না যাইতে পারে।" জীবনবার বলিলেন,— "পূর্ব্বে সংবাদ লওয়ার প্রয়োজন, দে এলাহাবাদে আছে কি না।" হরি-বল্লভ বারু ইহাই উচিত বিবেচনা করিলেন। বলিলেন—"যদি এলাহাবাদে থাকে, তবে আবার টেলিগ্রাফ্ করিয়া দিব যাহাতে বিলাভ না যাইতে পারে, এবং কলাকার ডাকগাড়ীতে আমি স্বয়ং এলাহাবাদে গিয়া ছেলেকে ফিরাইয়া আনিব।"

তৎক্ষণাৎ নিমাইবাবুকে আর্জ্জেন্ট টেলিগ্রাম্ প্রেরিত হইল—"রাম-স্থলর ওথানে আছে কি না এবং কেমন আছে।"

ু জীবনক্বফবাবু বলিলেন—"যদি সে বান্তবিকই বিলাত যাইবার ইচ্ছা করিয়া থাকে, তবে পণের মাঝে এলাহাবাদ, ওথানে না হইয়া কথনই যাইবে না। আজকালকার ছেলে কি না!—যদি এথনও না গিয়া থাকে, তবে আবার টেলিগ্রাফ্ করিয়া এলাহাবাদে তাহাকে আটক করান যাইবে। আর যদি কোনও উপায়ে জাহাজের ভাড়া সংগ্রহ করিয়া যাত্রা করিয়া থাকে, তবে তাহার পড়িবার থরচ তোমাকে যোগা-ইতেই হইবে। অদৃষ্টে থাকে ত ছেলেটা মামুষ হইয়া আসিবে।" তথন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। জীবনক্রঞ বাব্র বারশার অফুরোধে হরিবল্লভ বাব্হস্ত পদাদি প্রকালন করিয়া সন্ধ্যার্চনার মনোনিবেশ করিলেন।

আহারাদি শেষ হইতে এগারোটা বাজিয়া গেল। এই সমক্ষে এলাহাবাদ হইতে উত্তর আসিল—"রামস্থলর এথানে আছে। ভাল আছে।"

রুদ্ধ হরিবল্লভ এ সংবাদ পাইয়া আনন্দের অশুধারা রোধ করিতে পারিলেন না। জীবন বাবুর হাতটি ধরিয়া বলিলেন—"ভাই, তুমি আজ আমার প্রাণদান দিলে। আজ আমার যে উপকার করিলে, তাহা আমি এজন্মে বিশ্বত হইতে পারিব না। ঈশ্বর তোমাকে ধনে পুজ্রে লক্ষীশ্বর করন।"

জীবনক্কষ্ণ বাবু হাসিয়া বলিলেন—"আমি আর তোমার উপকারটা কি করিলাম ?" হরিবল্লভ বলিলেন,—"বিলক্ষণ! তুমি না পরামশ দিলে ও সব বুদ্ধি কি আমার পাড়াগেঁয়ে মাথায় প্রবেশ করিত ?"

তংক্ষণাং দ্বিতীয়বার এলাহাবাদে আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম্ প্রেরিত হইল—
"রামস্থলর বিলাত পলাইবার আয়োজন করিয়াছে। তাহাকে আটক
কর। আমি আসিতেছি।"

ইহার পর ছই বন্ধু রাত্রের মত পরস্পারের নিকট বিদায় লইয়া শ্ব্যাশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মানসিক উৎকণ্ঠাবশতঃ সমস্ত রাত্রি হরিবল্লভ বাবুর নিদ্রা হইল না বলিলেই হয়।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরদিনের প্রভাতটি বড় স্থন্দর হইয়া এলাহাবাদ সহরে দেখা দিয়াছে। পূর্কাদিনের মেঘ ও রৃষ্টি একেবারে অন্তর্হিত। রামস্থন্দর প্রাতন্ত্রমণের পর ফিরিল। তথন বেলা ৭টা হইবে। বৈঠকখানার যরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার খণ্ডর মহাশয় সেই মাত্র চা পান শেষ করিয়া আরামকেদারায় বিদয়া চুরট সেবা করিতেছেন এবং একথানি সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন।

বামস্তব্দর তাঁহার কাছের চেয়ারথানিতে উপবেশন করিল।
জামাতাকে দেখিয়া নিমাই বাবু সংবাদপত্রথানি টেবিলে রাথিয়া দিলেন।
নেত্রলগ্ন চশ্মাটি ঠিক করিয়া, চুরট্টি দত্তে দংশন করিয়া, ইংরাজি
ভাষায় বলিলেন—"তুমি বিলাত যাইবার ইচ্ছা করিয়াছ? বেশ ত—
অতি উত্তম কথা।"

রামস্থনর ইহার মশ্ম কিছুই বৃঝিতে না পারিয়া বোকার মত চাহিয়া রহিল ।

নিমাইবার স্বীয় জামাতার ভাবী পদগৌরব কল্পনায় স্টেত করিয়া হর্ম্বোৎফুল্ল হইরা উঠিলেন, এবং সেই উচ্ছাসে কেবল ইংরাজি কথাই বলিতে লাগিলেন। আমরা তাহার বঙ্গান্তবাদগুলিই নিমে প্রকাশ করিলাম।

জামাতাকে নিরুত্তর দেখিয়া নিমাইবাবু বলিলেন—"আমার কাছে আর লুকাও কেন? আমি সকলই জানিতে পারিয়াছি। তুমি ফে বিলাত যাইবার কল্পনা করিয়াছ, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ সহামুভূতি আছে। তুমি থরচের কি বন্দোবস্ত করিয়াছ জানি না, হয় ত বিলাতে

পৌছিয়া পিতাকে সংবাদ দিলে, তিনি থরচ না দিয়া থাকিতে পারিবেন না, ইহাই ভাবিয়াছ। এইরূপ কেহ কেহ করিয়াছে শুনিতে পাই। তোমার পিতা দায়ে পড়িয়া তোমাকে থরচ যোগাইবেন সত্য, কিন্তু তোমার আচরণে তিনি ছঃথিত ও রুষ্ট হইবেন। তাহাতে কায নাই। আমিই তোমার সমস্ত থরচের ভার লইলাম।"

রামস্থলব এ সমস্ত কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। আকাশ পাতাল ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। প্রথমে মনে হইয়া-ছিল, শশুর বৃঝি পরিহাস করিতেছেন। কিন্তু বিশেষ মনোযোগ দিয়া দেখিয়া তাঁহার মুখে, কথাবার্ত্তার ভঙ্গিতে সে ভাবের কণিকামাত্রও লক্ষিত হইল না। উত্তরে সে যে কি বলিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। নিমাইবাবু উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—

"তোমরা নব্যসম্প্রদায়েরা শ্বন্তরের টাকা লইতে নিতান্ত নারাজ, আমি তাহা জানি। আমাদের সময়ে এরপ ছিল না। আমার শ্বন্তর মহাশয়ই ত আমাকে থাওয়াইয়া পরাইয়া, লেথা পড়া শিথাইয়া, চাকরি করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি তাহা না করিলে আমি এতদিন কোথায় থাকিতাম ? আমার একটিমাত্র কলা। আমার যাহা কিছু আছে তাহা ভবিশ্বতে তোমার হইবে। তুমি তোমার নিজের টাকায় বিলাতের বায় নির্কাহ কর। আজ কাল যে দিন সময় পড়িয়াছে, তাহাতে এথানে থাকিয়া আর কিছুই হয় না। স্বতরাং মনে কোনও প্রকার দিভাব করিও না।"

তথন রামস্থলর মনে করিল, "বাঃ, এ ত দেখিতেছি ব্যাপার মন্দ নয়! শভরের অর্থে যদি একটা "কেষ্ট-বিষ্ণু" হইয়া আসিতে পারা যায়, তবে সে স্থোগ ছাড়ে এমন হস্তিমূর্ণ কে আছে ?" প্রকাশ্তে সাহস করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল— "আমি বিলাত যাইব আপনি কেমন করিয়া জানিলেন ?"

নিমাই বাবু পকেট হইতে টেলিগ্রাম ছইখানি বাহির করিয়া, হাসিতে হাসিতে রামস্থলরের হাতে দিলেন। রামস্থলর সে ছইট আছোপাস্থ নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিল—"আর কিছুই নয়, বাবা কোনও কার্যা উপলক্ষ্যে কলিকাতায় আসিয়া আমাকে দেখিতে পান নাই। অনুসন্ধান করিয়াছেন, কেহ তাঁহাকে মিথাা কথা বলিয়া একটু মজা দেখিতেছে! বাল্যকাল হইতে আমার বিলাত বাইবার কোঁক, ইহা তিনি অবগত আছেন, এইজন্ম এ কথা সহজেই বিশ্বাস হইয়াছে। বাহা হউক, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে ধরিতে আসিবেন। স্কুতরাং আর কাল-বিলম্ব করা উচিত নহে।" শশুরকে বলিল—

"বাবা ইহাতে রাগ করিবেন, ম' কাঁদিবেন, এমন কায় করা কি আমার উচিত ?"

নিমাইবাব্ একটু ষেন উত্তেজিতশ্বরে বলিলেন—"কোন্ পিতা কোন সন্তানের উপর রাগ না করেন ? আর কালা ত দ্রীলোকের :শাভাবিক ধর্মাই। তোমার পিতা এখানে আদিলে তাঁহাকে আমি ভাল করিয় ব্যাইয়া বলিব। বলিব আমিই তোমাকে পাঠাইয়াছি, তোমার ইহাতে কোন দোষ নাই। বরং প্রথমে তুমি অসমত ছিলে। আর তাঁহার সহিত্ত স্থরবালাকে পাঠাইয়া দিব। তোমার মা বধ্কে পাইয়া পুত্র-বিচ্ছেদশোকে সান্তানা লাভ করিবেন। যথন তুমি মনে জানিতেছ এ কাম গহিত নয়, ইহার ভাবীফল সর্বাংশে শুভই হইবে, তথন একটু আধটু অস্থবিধা ও সেণ্টিমেন্টালিটির জন্ম কাম হারান নিতান্ত বোকামি।" —এই পর্যান্ত বলিয়া, অল হাসির তুমিকার সহিত বলিলেন—"আর তোমার উপর তোমার সে পিতার অপেক্ষা আমার অধিকার বেনী— কারণ আমি হইলাম ফাদার-ইন-লা;—আমিই তোমার আইনসক্ষত পিতা।" এই বলিয়া তিনি হো:—ওহ — ওহ করিয়া উচ্চহাস্ত করিলেন, এবং নির্বাপিত চুরুট্টি পুনর্বার প্রজ্জালিত করিয়া স্বচ্ছন্দননে সতেজে ধুমপান করিতে লাগিলেন।

সেই দিন বৈকালে ছই তিন ঘণ্টাকাল রামস্থলর শশুরের সহিত দোকানে দোকানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পোষাক পরিচ্ছদ ও অভাভ প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রেয় করিল। সন্ধার পর এক পরিচিত সাহেব বাারিষ্টারের নিকট নিমাইবাবু তাহাকে লইয়া গেলেন। তাহার কাছে বিলাতে বাস করা সম্বন্ধে নানা প্রকার উপদেশ এবং কয়েকথানি পরিচয় পত্র পাওয়া গেল। জাহাজে স্থান রাথিবার জভ বোধাইয়ে টেলিগ্রাফ্ করা তইল। সেইদিন রাত্রেই তিনটার মেলট্রেণে রামস্থলর সাতেব সাজিয়া যাত্রা করিল।

কোনওরূপ বিদ্রোহাশস্কায় এই সংবাদ অন্তঃপুরে প্রচারিত হইল না।
নিমাইবাবু গৃহিণীকে বড়ই ভয় করিতেন। মেয়েরা জানিলেন, রামস্থলর
কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছে। কিন্তু পরদিনই হরিবল্লভবাবু আসিয়া
উপস্থিত হইলেন। তথন সকল কথা ফাস হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণের
জন্ম অন্তঃপুরে বিলক্ষণ কোলাহল উথিত হইল। আমরা বিশ্বস্তমত্তে
অবগত হইয়াছি, ইন্দুবালা এই ব্যাপারসম্বন্ধে একটি কথাও বলে নাই।

স্থের বিষয়, হরিবল্লভবাবৃকে ঠাণ্ডা করিতে বিশেষ কট পাইতে হইল না। বেহাই তাঁহার পুত্রের জন্ম অত টাকা থরচ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, বেহাইয়ের উপর রাগ করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ নিমাইবাবু এবং তাঁহার বন্ধুগণ বৃদ্ধকে ভাল করিয়া বৃঝাইলেন, বিলাতে প্রবাসকালে অথবা পথে কোন ও বিপদসম্ভাবনা নাই, কোন ও ভয় নাই, কোন ও চিন্তা নাই, কত লোক যাইতেছে ইত্যাদি।

পূব্বপরান্শ্মত স্থ্রবালাকে তাঁহার সঙ্গে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

## উপসংহার

আমরা গল্ললেথকেরা বিধাতার বরে অনেক অসাধ্য সাধন করিতে পারি বটে, কিন্তু আমাদেরও ক্ষমতার একটা সীমা নির্দিষ্ট আছে। বিলাত-ফেরত ব্যক্তিগণ আমাদের গল্লের বিষয়ীভূত হইলে, তাঁহাদিগকে মিষ্টার ছাড়া অন্ত কিছু বলা আমাদের সেই ক্ষমতাসীমার অতীত। মিষ্টার রামস্থলর বিলাত হইতে ফিরিয়া এলাহাবাদ হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারের বাবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। তুই বৎসরেই বেশ পসার জমিয়া গিয়াছে। পিতা মাতা পুত্রের সম্পদে তাহার পূর্বাকৃত অপরাধ বিশ্বত হইয়াছেন। একটা জাকাল রক্ষমের প্রায়শিত্ত ক্রিয়ায় সমাজ্য রামস্থলরকে মার্জনা করিয়াছে। আপাততঃ মার্জনা করিয়াছে বটে, কিন্তু কন্তার বিবাহের সময় কোনও গোল উঠিবে কিনা বলা যায় না। রামস্থলর দেশেব বাড়ীতে চাবি বন্ধ করিয়া পিতা মাতাকে মাঝে মাঝে লইয়া আসেন, কিন্তু এখানে অতান্ত গরম বলিয়া তাঁহারা অধিক দিন গাকিতে চাহেন না।

এক বেনামী চিঠিই যে তাঁচার বিলাত যাওয়ার মূলস্ত্র, তাহা রামস্থলর অনেক দিন জানিতে পারিয়াছেন। কিন্তুকে যে তাহার লেথক,
বত 'চেষ্টাতেও আবিন্ধার করিতে পারেন নাই। আমাদের পাঠিকাগণের প্রতি ইন্দ্বালার বিশেষ অন্থরোধ, যদি কথনও তাঁহারা নিমন্ত্রণ
সমাজে তাহার স্থরিদিদির সহিত মিলিত হন, তবে যেন কথায় কথায়
এটা প্রকাশ করিয়া না ফেলেন।

# কুড়ানো মেয়ে

#### প্রথম পরিচ্ছেদ।

#### বেহাই বাডী।

অপরাহ্ন কাল। শ্রাবণ মাসের ভরা গঙ্গা মতিগঞ্জের ঘাটের অখ্য-মূল লেহন করিয়া বহিতেছে। একথানি জীর্ণকলেবর ভাউলে আসিয়া ঘাটে লাগিল। একটি শীর্ণকার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সাবধানে সম্ভর্পণে তীরে অবতরণ করিলেন। মাঝি তাঁহার ব্যাগটি, ছাতাটি, লাঠিথানি নামাইয়া দিল। তিনি সেইগুলি হাতে লইয়া, দাঁড়ী নাঝির খোরাকীর জভ্য একটি সিকি বাহির করিয়া দিলেন। মাঝি সিকিটি হাতে করিয়া বলিল—"কর্ত্তা, আমরা পাঁচটি প্রাণী, চার আনায় কি করে পেট ভর্বে ?"

"সে কিরে চার আনা কি অল্ল হল ?"

"ঠাকুর, চার সের চাউল কিন্তেই ত চার আনা যাবে। হাঁড়ি আছে, কাঠ আছে মুনভেল আছে—"

"নে নে—আর ছ গণ্ডা পর্মা নে।" বলিরা রক্ক অত্যন্ত সাবধানে ছই তিনবার গণিরা, আটটি পর্মা মাঝির হাতে দিলেন। তবু মাঝি সন্তুষ্ট হইল না। বলিল—"মশাই পাঁচ পাঁচটা পেট, সমস্তদিন হাড়ভাঙ্গ: মেহরতের পর—না হয় আট গণ্ডাই পুরোপুরি দিন।"

উভয়পক্ষে কিয়ংক্ষণ কথা কাটাকাটির পর রৃদ্ধ চারিটা পয়সা ফেলিগ্না দিলেন। তাহার পর চারিদিকে চাহিয়া মৃহ্পরে মাঝিকে বলিলেন—"যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তোমরা কি কর্তে এসেছে, বলিস্ আমাদের ঠাকুরমশাই একটা বিষের সম্বন্ধ কর্তে এসেছেন।"

তাহার পর রন্ধ ধীরে ধীরে রাস্তায় উঠিলেন। ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম করিয়া গস্তবাস্থান অভিমুখে চলিলেন। দোকানী পশারীরা এই নৃতন লোকটির পানে মুহুর্ত্তের জন্ত কৌতৃহলপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আবার স্ব স্ব কার্য্যে মন দিল।

বৃদ্ধের নাম সীতানাথ মুথোপাধ্যায়। নিবাস নবগ্রাম। স্কাল বেলায় লিখিতে বসিয়াছি, অদৃষ্টে কি আছে বলিতে পারি না;—নবগ্রামের কেন্দ্র আহারের পূর্বে এই বৃদ্ধের নামোচ্চারণ করে না। তাঁনার ক্রপণতাখ্যাতি বহুদ্র ব্যাপ্ত। মতিগঞ্জে তাঁহার বেহাই বাড়ী। পাচ বৎসর পূর্বে এই গ্রামের শ্রীযুক্ত হুবীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্সার সহিত তাঁহার কনির্চ্চ পুত্র শ্রীমান অন্ধাচরণের বিবাহ হইয়াছিল। বংসর থানেক হইবে তাঁহার বধ্মাতা সন্তানসন্তাবনাবশতঃ পিতৃগৃদ্ধে আনীত হইয়াছিলেন। আজ পাচ ছয় মাস হইল, একটি কচি মেয়েরাথিয়া বধৃটি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। একদা উৎসববেশ পরিধার করিয়া বাত্যভাণ্ডের সহিত সীতানাথ এই পথে পাল্লী করিয়া বর লইয়া গিয়াছিলেন, আজ সেই সমস্ত অতীত কথা স্মরণ হইতে লাগিল। মনটা, বিশেষ নহে, একট যেন বিয়য় হইল।

বৈবাহিকের বাটা পৌছিতে অধিকক্ষণ লাগিল না। বৈঠকখানা খোলা ছিল, সীতানাথ সেইখানে গিয়া উপবেশন করিলেন। সেই কক্ষের ভিত্তিগাত্তে বস্থধারার সপ্তরেখা আজিও বিভামান। মনে উইল, পুত্রের বিবাহাত্তে এই কক্ষে কুশগুকা সম্পন্ন হইয়াছিল। বিবাহের সমকালে তাঁহার বৈবাহিক স্বধীকেশের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল। তিন হাজার টাকা থরচ করিয়া তিনি একমাত্র কন্তাটির বিবাহ দিয়াছিলেন। স্বমীকেশ চালানের বাবসায় করেন। পাঁচ বংসরকাল উপর্যুপরি লোকসান দিয়া তিনি এখন তথু নিঃস্ব নহেন, ঋণে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। বস্থধারার চিজ্তুলি যে রহিয়া গিয়াছে, পাঁচ বংসরের মধ্যে সে কক্ষভিত্তিতে যে একটিবারও চ্ণ পড়ে নাই, সামাত্য হইলেও তাহাও এই অস্বচ্ছলতার একটা নিদর্শন।

এক ছোঁড়া চাকর বাহিরে বাগানের বেড়া বাঁধিতে বাঁধিতে সীতানাথের প্রতি আড়চক্ষে চাহিতেছিল। বােধ হয় ভাবিতেছিল, বুড়া
নিশ্চরই তামাক চাহিবে, এবং তামাক সাজিতে গিয়া নিশ্চরই সেও
ছটান টানিয়া লইবে। বেচারী নৃতন তামাক থাইতে শিথিয়াছিল,
ধুমপিপাসাটা তথন তাহার অত্যন্ত বলবতী। কিন্তু সীতানাথের দৃষ্টি
ভাহার উপর পতিত হইবামাত্রই বলিলেন—"ওহে বাবুকে একবার
খবর দাও, নগাঁরের সীতেনাথ মুখুযো এসেছেন।"

আশাহত বালক এ অন্ধুরোধে বাক্যমাত্র বায় না করিয়া নীরবে আগন্তুকের প্রতি একবার চাহিল। গন্তীরভাবে কান্তেথানি বেড়ার গান্তে ঝুলাইল। দড়ির ভালটা ধীরে ধীরে গুটাইয়া ভাল যায়গায় রাথিল। তাহার পর অপ্রসন্ত্রমুগদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

অনতিবিলম্বে হ্যীকেশ আধময়লা ধৃতি পরিয়া, একটা মোটা চাদর গায়ে দিয়া, বাহির হইয়া আসিলেন। সীতানাথ দেখিলেন, বৈবাহিকের সে স্থলবপু নাই, অঙ্গে সে লাবণা নাই, চক্ষু কোটরগত। ছইজনে নমস্বারের আদান প্রদান হইল, কোলাকুলি হইল, কুশলপ্রশাদি জিজ্ঞাসা হইল। হ্যীকেশের চক্ষু ছলছল; গোটাকত বড়বড়জলবিন্দু গণ্ড বহিয়া তাঁহার গাত্রবন্ধে পতিত হইল। ভূত্য আসিয়া তামাক দিয়া গেল। ছইজনে অনেককণ ধরিয়া
প্র্যায়ক্রমে ধুমপান করিলেন, কাহারও মুথে কথাটি নাই।

অবশেষে সীতানাথ বলিলেন—"ভাই যাহা হইবার তাহা ত হইয়াছে, সেত আর ফিরিবে না, বৃথা আক্ষেপ করিয়া কি হইবে বল ? মেয়েটিকে একবার আন দেখি।"

হুষীকেশ উঠিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বাহির হুইয়া আসি-লেন। পশ্চাতে ঝি, তাহার কোলে ফরাসী ছিটের দোলাই জড়ান, মাতৃস্তনবঞ্চিত শীর্ণকায় শিশুকস্থা। সে হাসিতেছে না, কাদিতেছে না, নিতাস্ত নির্লিপ্তের মত একদিক পানে চাহিয়া আছে।

তাহার পিতামহ তাহার মৃথ দেখিবার জন্ত নগদ একটি আধুলি বাহির করিয়াছিলেন। কি ভাবিয়া আবার আধুলিটি রাখিয়া একটি টাকা বাহির করিলেন। মুখুযো মহাশয় ইহজীবনে এরপ বদান্ততা ও ত্যাগস্বীকারের পরিচয় আর কখনও দেন নাই—এবার একটু বিশেষ কারণ ছিল। টাকাটি দিয়া নাতিনীর মুখ দেখিলেন।

ঝি টাকাটি হাতে লইয়া অসম্ভটের মত অন্তদিকে মৃথ ফিরাইল।
বলা বাহুলা, মেয়ের আদর এখন সহর ছাড়িয়া পলীগ্রামেও প্রবেশ
করিয়াছে। কলেজের নবাবাবু শ্বভরালয়ে গিয়া, গিনি দিয়া প্রথমা
কন্তার মৃথ দেখিলে, পাড়ার লোকে সেটাকে বাড়াবাড়ি বলিয়া আর
কান্ত করে না। স্বতরাং টাকাটি ঝির মনে ধরিবে কেন ? সে ভাবিল
"মর মিন্ষে, এত কটের প্রথম মেয়েটি,—আহা, তাতে আবার মামরা,—একটু সোণা জুট্ল না মৃথ দেখতে!"

ক্রমে অন্ধকার হইল। মুখোপাধ্যায় হস্তপদাদি প্রকালন করিয়া শন্ধ্যাবন্দনার জন্ম বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। পূজার আসনে বসিবামাত্র শুনিতে পাইলেন, তাঁহার বেহাইন, "ওগো মা আমার কোথায় গেলিগো" বলিয়া উচ্চস্বরে ক্রন্সন আরম্ভ করিয়াছেন।
মাতৃহদয়ের সেই উচ্ছ্বিত শোকার্ত্তরবে সন্ধ্যাদেবী যেন শিহরিয়া
উঠিলেন। হযীকেশের চকু হইতেও ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে
লাগিল। সীতানাথ মৃঢ়ের মত পূজার আসনে বসিয়া রহিলেন।
মধ্যে মধ্যে কেবল মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—"হা নারায়ণ, কি
কর্লে ?"

কালা থানিলে সীতানাথ সন্ধ্যাক্ত্কি শেষ করিলেন। তাহার পর জলযোগে বসিলেন। কিন্তু তাঁহার মনের ভিতরটা কে যেন টিপিরা ধরিয়া থাকিল। যে কাযের জন্ম এতথানি গঙ্গাপথ অতিক্রম করিয়: আসিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে ত এখন পর্য্যন্ত একটি কথাও বলা হইল না। বৈকাল হইতে কতবার বলি বলি করিয়া আর বলিতে পারেন নাই। শেষকালে স্থির করিলেন—"দূর হোক্ গে, কাল সকালেই বল্ব, রাত্রিটা কোন মতে কাটিয়ে দিই।"

আহারান্তে বৈঠকখানাতেই তাঁহার শ্যা প্রস্তুত হইল। ছ্রানিক হ রাত্রির মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বক্থিত ভূতাবালক একপাশে কম্বল পাতিয়া ভূইল।

হশ্চিস্তার সমস্তরাত্তি ব্রহ্মণের নিদ্রা হইল না। যে কাষের জন্ত আসিয়াছেন, তাহা সফল হইবে কি হইবে না, এই ভাবিয়া ভাবিয়াই রাত্তি কাটিল। তামাক সাজিতে সাজিতে চাকর ছোঁড়ার প্রাণাম্ভ হইল। রাত্তি তিনটার সময় যখন সীতানাথ তামাক সাজিবার জন্ত আবার তাহাকে জাগাইলেন, তখন সে বলিল, "তামুক আর নেই ঠাকুয়, সব ফ্রিয়ে গিয়েছে।" বেগতিক দেখিয়া শেষবারে তামাক সাজিবার সময় সে বাকা তামাকটুকু জানালা গলাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছিল।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### কার্যোদ্ধার।

সকাল হইলে ছুর্গা ছুর্গা বলিয়া সীতানাথ গাত্রোখান করিলেন। বৈবাহিকের সঙ্গে সাক্ষাং হইল। ধূমপান করিতে করিতে সীতানাথ স্থির করিলেন এইবার বলি। মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার স্থচনাটা এইরূপ হইল।—

"বেয়াই মশাই—অদৃষ্ট ছাড়া ত আর পথ নেই, আমাদের যা অদৃষ্টে ছিল তা কে থগুন কর্বে বল ? আমার আর চার্টি বউ আছে, কিন্তু ছোট বউমা যেমন ছিলেন, তেমনটি কেউ নয়। আমার এত গুণের বউকে গিল্পী দেখে যেতে পান্নি সেই ছঃখই চিরকাল থাক্বে। মার আমার যেমন রূপ তেমনি গুণ ছিল। তাঁর গুণে পশুপক্ষী পর্যান্ত বল হয়েছিল। বাড়ীতে রাঙী বলে একটা গাই আছে, এমনি বজ্জাৎ, তার ত্রিসীমানায় কেউ যেতে পারে না, শিঙ পেতে গুঁতোতে আসে, কেবল ছোট বউমা কাছে গেলে সে কিছু বল্ত না। যায়ে যায়ে ঝগড়া কলহ, এ ত চিরদিন সকল সংসারে চলে আস্ছে, কিন্তু আমার অন্ত বউরা ছোট বউমাকে নিজেদের সহোদরা ভ্রীর মত মনে কর্তেন। ছঃসংবাদটা শুনে বড় বউমা একবারে আছাড় খেয়ে পড়েছিলেন। তিন দিন তিন রাত্রি, জলস্পাণ করেন নি। আজ্প বলেন, আমার পেটের সন্তান গেলে এতটা হত না।"

স্বীকেশ চক্ষুর জলে মাটি ভিজাইতেছিলেন। কম্পিতস্বরে বলিলেন—"বেয়াই মশাই, থাক মার সে সব কথা করে ফল কি, অন্ত কথা বলুন।" সীতানাথ চুপ করিলেন। তাঁহার ভূমিকাই তাঁহাকে মাট করিয়া দিল। নীরবে নিজের বৃদ্ধিকে ধিকার দিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ আবার এ কথা সে কথা পাঁচ কথার কাটিল। এবার সীতানাথ নিজের উপর অত্যন্ত রাগ করিয়া, ভূমিকামাত্র বর্জন করিয়া, কথাটা বলিয়া ফেলিলেন। শুনিতে এমন কাঠখোটা রকম ঠেকিল ধেনিজেরই লক্ষা করিতে লাগিল।

কথাটা আর কিছুই নয়, বধ্মাতার অলম্বার গুলির কথা। তাহাই রন্ধ আদায় করিতে আদিয়াছেন।

প্রস্তাবটা ভনিয়া হুষীকেশ অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। देववाहित्कत्र व्यागमनमःवान व्याश्विमाञ्हे, जिनि हेहा दुबिएज भातिया-ছিলেন।—আর, এ ত জানা কথা। তবু তাঁহার মনে এক একবার ছুরাশা উপস্থিত হইত, গহনাগুলি আটুকাইবেন, দিবেন না। নাতিনীট যদি বাঁচে-কুলীনের ঘরের মেয়ে বাঁচিবারই যোল আনা সম্ভাবনা-তবে তাঁহারই ঘাড়ে পড়িল। ঐ অলহারতলি অবলম্বন করিয়া তাহার বিবাহ দিবেন। তুই হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়া তিনি যথন একমাত্র কন্তার বিবাহ দিয়াছিলেন, তথন তাঁহার অবস্থা খুব ভাল ছিল। উপর্যুপরি কয়েক বংসর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া এখন সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহার ছেলেগুলাও কেহ মানুষের মত হয়, নাই: তাঁহার অবর্ত্তমানে, কি করিয়া যে তাহারা সংসার চালাইবে, তাহাই তিনি মাঝে মাঝে ভাবিয়া আকুল হইতেন। এই দকল পাঁচ রকম ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি অলম্বারগুলি রাথিবার ছরাশা মনোমধ্যে পোষণ করিয়াছিলেন। অন্ততঃ অগুভশু কালহ্রণং, যত বিলম্ব হয়, তাহার cb है। कतिराय श्रित कतिरायन। विनायन—"मृथुराय मनारे, मरे জিনিষগুলি আপনারই। যথন একবার আপনার পুত্রকে দান করেছি, তথন আর তার একরতি মাত্রও ফিরে নেব না। তবে কিছুদিন আপনাকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে, আপাততঃ আপনাকে দিতে পারছি নে।"

শুনিরা মৃথ্যো মহাশরের মৃথ শুকাইরা গেল। ভাবিলেন, ব্ঝি বেহাই অলঙ্কারগুলি কোথায় বন্ধক দিয়াছে। তাহা হইলে ত সর্কানাশ! বলিলেন—"কেন, এখন দিতে বাধা কি ?"

ক্ষীকেশ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"এই সন্থ শোকটা পাওয়া গিয়েছে, এথনও ছ মাস হয় নি। আর কিছু দিন যেতে দিন। বাক্স থেকে সে অলঙ্কার এথন বের করে কে বলুন ? মেয়েদের কোথায় কি থাকে কোথায় কি না থাকে, আমি ত কিছুই জানি নে। গিরি সে কালরাত্রির পর থেকে সে ঘরেই আর ঢোকেন নি। তাঁর বড় আদরের শেষ মেয়েট, কিছুতেই তাঁকে বোঝাতে পারিনে। তার ঘরে পদার্পন করেন না, তার কোন জিনিষটি ছুঁতে হলে কেঁদে আকুল হন। এমন অবস্থায় কি করে তাঁকে বলি, তোমার মেয়ের বাক্ম খুলে গহনাগুলি বের করে দাও ? শোকটা এখন বড় নতুন, কিছু দিন আর ফেতে দিন।"

গহনা দেওয়ার বাধাস্বরূপ হৃষীকেশ কারণ যাহা দেখাইলেন, তাহা নিতাস্তই সত্য;—তবে সকলের কাছে এ কারণ যথেষ্ট বলিয়া মন্ন না হইতে পারে। সীতানাথেরও মনে হইল না। একটু রাগ হইল। বলিলেন—

"ভাই, শোক আমারই কি লাগে নি ? তবে কি কর্ব ? সংসার কর্তে গেলে শোক তাপ ত আছেই। এ থেকে কেউ নিস্তার পেলে এমন ত দেখ্লাম না,—তা সে রাজাই বল, বাদ্সাই বল, আর পথের ভিথারীই বল। তবু সংসারী লোককে ছদিন তা ভূলে গিয়ে, থেতে

হয়, শুতে হয়, হাস্তে হয়, সংসার ধর্মের সবই কর্তে হয়। তা তাঁর যদি অত শোকই হয়ে থাকে, তবে তৃমিই না হয় চাবিটা চেয়ে খুলে আমানগে না।"

ষ্ধীকেশ আবার কিছুক্ষণ মৌনভাবে তামাক টানিতে লাগিলেন। বিশ্ব দেখিয়া সীতানাথ একবার তাগাদা করিলেন। তথনও স্থাবীকেশ গছনাগুলি রাথিবার আশা তাগে করিতে পারেন নাই। একটু কাতর ভাবে বলিলেন—"বেয়াই মশায়, একটা বৎসর থেতে দিন। তথন এসে গহনাগুলি নিয়ে যাবেন। যদি আজ্ঞা করেন ত আমিই মাথায় করে সে গুলি আপনার বাড়ী পৌছে দেব।"

দীতানাথ রুক্ষস্বরে উত্তর করিলেন—"মানুষের শরীর—পদ্মপত্তের জল। আজ আছে কাল নেই। এক দণ্ডের কথা বলা যায় না, এক বংসর যদি আমি না বাঁচি ?"

স্বীকেশ মনে মনে বলিলেন—"না বাঁচ ত ঐ গহনাতে তোনার শ্রাদ্ধের যোগাড় করা যাবে।" প্রকাশ্যে বলিলেন—"ত। হলে আপনার গহনা আনাদেরই কাছে থাক্বে। ঐ গহনা দিয়ে আপনার পৌঝীর বিবাহ দেব।"

দীতানাথ শ্লেষের স্বরে বলিলেন—"তুমি কি মনে করেছ, আমার নাত্নী চিরদিনই তোমার ঘরে থাক্বে ? একটু বড় হইলেই ওকে আমি নিয়ে যাব। বড় বউমা মেয়েটিকে দেখ্বার জভ্যে পাগল। আস্বার সময় আমাকে বল্লেন—'বাবা আমিও তোমার সঙ্গে যাব ? থুকিকে দেখে আস্ব ?' বিবাহের কথা বল্ছ, তা ভাই আমাদের এমন কপাল কি হবে ? ঐ মেয়ে কি বাঁচ্বে ? ওর যে রকম চেহারা দেখ্লাম ভাতে কোন মতেই ত সে আশা করা যায় না।"

ক্ষীকেশ বাৰসায়বৃদ্ধি-সম্পন্ন লোক ;—স্তোকবাকো ভূলিবার পাত্র নহেন। বলিয়া ফেলিলেন—"তা গহনা এখন থাকুক না। যথন মেয়ে নিয়ে যাবেন তথনই গহনা নিয়ে যাবেন।"

কথাটা শুনিরা সীতানাথ জ্বিরা উঠিলেন। বলিলেন—"ভারা হে, আমাকে কি অবিশ্বাস কর্লে? জিনিষগুলি আটক করে ব্রাহ্মণকে মনঃকুপ্ত করে ফিরিয়ে দিলে কি তোমার মঙ্গল হবে?"

ক্ষীকেশ বেহাইয়ের চরিত্র পূর্ব্ববিধিই জানিতেন। তিনি যথন ধরিয়াছেন গছনা লইয়া যাইব, তথন যে না লইয়া ফিরিবেন এমন আশা নাই। স্তরাং আর আপত্তি উত্থাপন করা নিক্ষল মনে করিলেন। বলিলেন — "তবে নিয়ে যান।"

সীতানাথের মুথ প্রফুল্লভাব ধারণ করিল। বলিলেন,—"আহারাদির পর সকাল সকাল আজই বেক্নতে হবে। তুমি তবে সেগুলো বের করে ঠিক করে রাথ, আমি গঙ্গান্নানটা সেরে আসি।"

গঙ্গার ঘাটে আসিয়া অনেক দূর হুইতে মাঝিকে উচ্চন্তরে সীতানাথ বলিলেন—"ও মাঝি, যে বিয়ের সম্বন্ধ কর্তে এসেছিলাম, সে তারা রাজি নয়। বলে অত গরীবের ঘরে আমরা মেয়ে দেব না। নৌকো ঠিক করে বাথ,, খাওয়া দাওয়ার পর ছাড়া যাবে।" বলিয়া ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, ঘাটস্থন্ধ লোক তাহার কথা গুলি শুনিতে পাইয়াছে কি না। যেরপ উচ্চকঠে কথাগুলি উচ্চারিত হুইয়াছিল তাহাতে নিতান্ত বধির ভিন্ন আর কাহারও না শুনিতে পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। লোকে মুখ চাওয়া-চাওয় করিতে লাগিল।

তাহার পর সাতানাথ গঙ্গালান সমাপ্ত করিয়া অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত ঘাটে আহ্নিক করিতে বসিলেন। আজ দেবতাগণের বড়ই ভভাদৃষ্ট। এরপ ভক্তিবাছলোর সহিত পূজা সীতানাথ অনেককাল করেন নাই।

বাড়ী ফিরিয়া গিয়া আহারাদি শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিলেন। বুড়ার আর দেরী সহে না। হ্যবীকেশকে বলিলেন—"ভাই, এইবার জিনিষ-গুলি নিয়ে এস, হুর্গা বলে সকাল সকাল যাতা করি।"

স্বীকেশ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বড় বিলম্ব করিতে লাগিলেন ! সীতানাথ ভাবিলেন সেই দিতেই হইবে, তবু কেমন যে ক্রপণের স্বভাব, যতক্ষণ পারে ততক্ষণ দেরী করিতেছে ! যাহা হউক, মনটার অবস্থা বেশ উৎকুল্ল থাকার দরুণ সীতানাথ গুণ্ গুণ্ করিয়া একটা রাগিনী ধরিলেন—

> ছাড়ো মন বিষয়েরি ভাবনা অসার, শুধু রাধানাথো পদো করো চিন্তা অনিবার।

হৃষীকেশকে রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া সীতানাথের গান সহসা বাধাপ্রাপ্ত হইল। বিশ্বিত হইয়া বলিলেন—

"কি হল **?**"

"श्ल ना।"

"দে কি ?"

ফ্রবীকেশ ব্যাপারথানা বুঝাইলেন—"মুখুয়ে মশাই, জিন্সিগুলি আপনাকে দিতে প্রস্তুতই হয়েছিলাম। গিল্লীকে গিয়ে বলাতে প্রথম তিনি কোঁদে ভাসিয়ে দিলেন। শেষে বল্লেন—চাবি ত নেই, চাকি আমার মায়ের কাঁকালে ছিল সে তাঁরই সঙ্গে চিতায় উঠেছে।"

কথাটা সীতানাথের বিশ্বাস হইল না। রাগিয়া বলিলেন—"সে আমি গুন্ব না। চাবি না থাকে বাক্স ভাঙ্গ। জিনিষ আমি না নিয়ে। যাচিছ নে।" হ্যীকেশ বলিলেন—"যদি না যান তবে বসে থাকুন। চাবি নেই, আমি কি করব ? এই ত অবস্থা। এর ওপর কি কামার ডেকে এনে দমাদম করে সিন্দুক ভাঙ্গান ভাল দেখার, না সেটা করান আপনারই কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয় ?"

সীতানাথ মুথ চোথ বিক্বত করিয়া চেঁচাইয়া বলিলেন—"না, আমার কর্ত্তব্যকর্ম হয় না। ব্রাহ্মণকে ফাঁকি দেওয়াটাই তোমার কর্ত্তব্যকর্ম হয়। দেবে কি না দেবে সেটা থোলসা করে বল দেখি। যদি না দাও তবে পৈতে ছিঁড়ে অভিশাপ দিয়ে যাব, উচ্ছন্ন যাবে, তেরাত্তির পোয়াবে না।"

বৈবাহিক-প্রবরের মুথচোথের ভঙ্গিনা দেথিয়া হাষীকেশ বড় অপমান বোধ করিলেন; মনে মনে ভারি ঘুণা হইল। স্বয়ং গিয়া কামার ডাকিয়া আনিলেন। দোতালার উপর তাহাকে লইয়া গিয়া দিন্দুক ভাঙ্গাইলেন। মেয়ের মা এই নিষ্ঠুর কাগু দেথিয়া মাটিতে লুটাপুটি করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বৈবাহিক গহনা লইয়া বিদায় হইলে, স্বীকেশও শ্য্যাতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

দে দিন আর এই দম্পতীর মুখে অন্নগ্রাস উঠিল না।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### বুড়া বর।

ভাগীরথীর তীরে বৃক্ষরাজিবেটিত নবগ্রাম। ভোর হইয়াছে।
সকল পাথী এখনও প্রভাতী কলকুজন জারন্ত করে নাই। একথানি
ছেঁড়া বালাপোষ গায়ে দিয়া, মাথায় পাগ্ড়ি বাঁধিয়া বৃদ্ধ সীতানাথ ধীরে
খীরে স্বীয় ভবনাভিম্থে চলিতেছেন। পূর্বরাত্রির বৃষ্টিজল বৃক্ষপল্লব
ছইতে টপ্টপ্ করিয়া ঝরিয়া ভাঁহার পাগ্ড়িও বালাপোষ ভিজাইয়া
দিতেছে।

ক্রমে তিনি নিজবাটীর সদর দরজার সমুথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দরজা বন্ধ। ছই পাশে ছইটি ইপ্টকনির্মিত দেউড়ি বা বসিবার স্থান। তাহা বছকাল সংস্থারের অভাবে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া পড়িরাছে। ছই দিকে ছইটি কলিকাফুলের গাছ এক গা করিয়া ফুলের গহনা পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ঘারে উপস্থিত হইয়া ক্ষাঁণরূলকঠে সীতানাথ ডাকিলেন—"নিতাই।"
একবার, ছইবার, তিনবার ডাকাডাকির পর বাড়ীর ভিতর হইতে উত্তর
পাওয়া গেল—"যাই গো।" নিতাই ছুটিয়া স্নাসিয়া দরজা খুলিয়া ছিল।
প্রভ্র পানে চাহিয়া সে অবাক্। সপ্তাহের মধ্যে আকার প্রকার ফ্নে
একবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সে ছাতা নাই, লাঠি নাই, বাাগ
নাই, এ বালাপোষ কোথা হইতে আদিল! ভাবিয়া নিতাই কিছুই ঠিক
করিতে পারিল না। নিতাই তাঁতির ছেলে, ভৃত্য বালক—এপ্রেটিসি
করিতেছিল, মাহিনা পায় না, "প্রসাদ" পায় মাত্র। সীতানাথ জিজ্ঞাসা
করিলেন—"কি রে নিতাই, বাড়ীর সব ভাল ?"

নিতাই বলিল—"ভাল। আপনার লাঠি আর ছাতা কই ?"

বৃদ্ধ অতি করুণভাবে নিতাইয়ের প্রতি নেত্রপাত করিলেন। নিতাই বলিল—"ফেলে এসেছেন বৃঝি ?" বৃদ্ধ কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলেন—"হাঁ নিতাই, সে গেছে।"

পাকা বাঁশের লাঠিগাছটির উপর নিতাইরের অনেক দিন হইতে লোভ পড়িয়াছিল। একদিন স্থান্যোগ পাইলে লাঠিথানি সে চুরি করিয়া বাড়ী রাখিয়া আসিবে, অনেক দিন হইতেই ইহা তাহার মনে মনেছিল। সেই জন্ত সে কিঞ্চিৎ ছ:খ অমুভব করিল। মনে করিল নিশ্চয়ই সেই মতিগঞ্জের বাড়ীর কোনও ছোঁড়া চাকরের কায়, সেই লইয়াছে, লোভ সামলাইতে পারে নাই। কিন্তু ছাতাটাও লইল! সেছাতা এমন ছেঁড়া ছিল যে তাহা মনিব তাহাকে বখ্সিস্ করিলেও নিতাই লইত কি না সন্দেহ। যদিও বা লইত, তবে তাহার বেতের শিকগুলি খুলিয়া লইয়া ধন্তকের তীর করা চলিত মাত্র, সে ছাতা আর কোনও কাযে লাগিত না।

সীতানাথ একবারে নিজের ঘরে গিয়া বসিলেন। নিতাই চক্মিক ঠুকিয়া সোলায় আগুন ধরাইল। তামাক সাজিয়া কর্তার হাতে দিল।

কর্ত্তা হু কাটি কলঙ্কধরা পিতলের বৈঠকের উপর রাথিয়া দিলেন। তামকুটের প্রতি তাঁহার এতাদৃশ বিরাগ ইতিপূর্ব্বে কথনও দেখা যায় নাই। চকু নত করিয়া মাথাটি নাড়িয়া নাড়িয়া, স্থদীর্ঘ নিঃখাসের সহিত বলিলেন,—

"হা হা হা — সর্কনাশ হয়ে গেল।"

ব্যাপার খানা দেখিয়া নিতাই সেখান হইতে সরিয়া পড়িল। বড় বধূঠাকুরাণী তখন উঠিয়া বারান্দা মার্জনা করিতেছিলেন, তাঁহাকে নিতাই কর্ত্তার অবস্থা জানাইল। তিনি বলিলেন,—"বড়বাবুকে উঠাগে যা।"

বড়বাবু সীভানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র, নাম শ্রীনিবাস ৷ শ্রীনিবাস উঠিয়া চকু মুছিতে মুছিতে পিতার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"একি । স্থাপনার চেহারা এমন হয়ে গেছে কেন । কোন বিপদ আপদ হয় নি ত ।"

বৃদ্ধ লম্বিত মস্তক ছলাইয়া করুণস্বরে বলিলেন—"হা হা হা হা, সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

"कि इन, मिला ना ?"

"দিয়েছিল রে দিয়েছিল—সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

পিতা যদি আরও কিছু বলেন, এই আশায় শ্রীনিবাস তাঁহার মুথের পানে উৎস্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধের মুথ হইতে হা ভতাশের অক্টাধ্বনি ছাড়া আর কিছুই নির্গত হইল না।

অবশেষে শ্রীনিবাস বলিলেন—"তবে কি হল ? খোয়া গেল ?"

র্দ্ধ ঘাড় নাড়িয়া পূর্ববং উত্তর করিলেন—"হা হা হা, সর্ব্যনাশ হয়ে গেল।"

জীনিবাস এইবার একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"কি হল, গুলেই বলুন না।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"সে গেছে বে, নোকদান হয়ে গেছে।"

"কেমন করে গেল ? চুরি গেছে ?"

"না ।"

"ডাকাতে নিয়েছে ?"

"al |"

"ভবে ?"

অনেক কণ্টে এবার বৃদ্ধ বলিলেন—"চাঁদবাড়ীর ভূধর চাটুযো নিয়েছে।"

পুত্র রাগিয়া বলিল—"সে আবার কে ? সে কি করে গছনার বাক্স নিলে ? ছিনিয়ে ক্লিলে ? আপনি চুপ চাপ চলে এলেন, পুলিসের সাহায্য নিলেন না ?"

"পুলিসে কি আমি যাই নি ? পুলিসেও গিয়েছিলাম। থানার দারোগা
ভূধর চাটুর্য্যের ভন্নীপতি রে ভন্নীপতি।"

"ভগ্নীপতিই হোক্ আর বাবাই হোক্। এত্তেলা দিলে ডাইরিতে ভাকে লিথে নিতেই হবে, অমুসন্ধান করতেই হবে।"

"লিথে নেবে কি, উল্টো সে আমায় মিথ্যে নালিসের দায়ে জেলে দেবার ভয় দেখালে।"

কলিকাতায় যে মেদের বাসায় থাকিয়া শ্রীনিবাস লেখাপড়া করিতেন, সেই বাসায় আইন অধ্যয়নকারী একটি ছাত্র ছিল। তাহার মুখে
শ্রীনিবাস মাঝে মাঝে আইন সম্পর্কীয় অনেক তর্ক বিতর্ক শুনিতে
পাইতেন। সে অবধি শ্রীনিবাস নিজেকে একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তি
বলিয়া ন্তির করিয়া রাখিয়াছেন। নগদ আট আনা খরচ করিয়া একখানি "মোক্তার গাইড্" পুস্তক ক্রয় করিয়াছেন। গ্রামের লোকের
মোক্দমা উপস্থিত হইলে, প্রায়ই শ্রীনিবাস কোন না কোন পক্ষের
সহায়তা করিয়া পরামর্শ দান করেন। গন্তীরভাবে পিতাকে বলিলেন
—"ব্যাপারটা কি হয়েছে, সব আতোপান্ত খুলে বলুন, দেখি আমি এর
কিছু প্রতিকার কর্তে পারি কি না।"

তথন বৃদ্ধ বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেই এক ঘণ্টা কাল-বাাপী সকরণ বক্তৃতার ভিতর হইতে সমস্ত হা-ছুতাশ, অশ্রুপাত, অনাবশুক মন্তব্য বাদ দিয়া আমরা সারাংশটুকু মাত্র লিপিবদ্ধ করিলাম। সন্ধার পূর্বে নৌকা গুণ টানিয়া আসিতেছিল। হঠাৎ গুণ ছি ডিয়া গিয়া নৌকা বিপরীত দিকে মহাবেগে ছুটিয়া যায়। চন্দ্রবাটীর ঘাটে একথানা মাল বোঝাই প্রকাণ্ড ভড়ে ঠেকিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। গহনার বাক্স চাদর দিয়া সীতানাথের পিঠে বাঁধা ছিল। অচেতন অবস্থায় সীতানাথকে জল হইতে তুলিয়া ভূধর চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে গৃহে লইয়া যায়। শুন্রবা করিয়া তাঁহার প্রাণ বাঁচাইয়াছে, কিন্তু গহনার বাক্স দিল না।

শীনিবাস ক্রকুঞ্চিত করিয়া জিজাসা করিলেন—"গহনার কথা সে নিজমুথে স্বীকার করেছে শূ"

"প্রথম স্বীকার করে নি। আমার যথন জ্ঞান হল তথন জ্ঞাস। কর্লাম, আমার পিঠে যে একটা বাক্স বাধা ছিল, সেটা কোথার ? বল্লে তা ত কই আমরা পাই নি। তথন আমি চীংকার করিয়া বল্লাম আমার সর্বাস্থ্য গেল রে, ব্রন্ধাহতো কর্লে রে,—বলে আবার আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। ফের যথন জ্ঞান হল, তথন দেখি কোথা থেকে একটা ডাক্তার নিয়ে এসেছে,—ডাক্তারটি বল্লে তোমার কোন ও ভাবনা নেই, তোমার বাক্স আছে। আমার সমস্ত পরিচয় জ্ঞিলাসা কর্লে, নাড়ি দেথে ওষুধ দিলে, বলে গেল তোমার কোনও ভয় নেই তিন দিনের মধ্যে তুমি সেরে উঠ্বে।"

শ্রীনিবাস উৎসাহের সহিত বলিলেন—"তবে আদালাতে নালিস করে ডাব্রুবারকে সাক্ষী মান্ব। কাণ ধরে ভূধর চাটুর্য্যের কাছ থেকে গ্র্না আদার করে নেব না!"

রদ্ধ বলিলেন—"সে দফাও রফা রে, সে দফাও রফা। ডাক্তারের কাছে কি যাই নি, ডাক্তারের কাছেও গিয়েছিলাম। ডাক্তার বল্লে গ্রুনার কথা সে কিছুই জানে না। কেবল আমার সাস্থ্না করবার

জন্মে মিছে করে বলেছিল। আদালতে নালিস কর্লে আর কি হবে, ডাব্রুনি কথা বলে বসবে।"

"তবে কি করে জান্লেন ভূধর চাটুযো নিয়েছে ?"

"তার পরে ভূধর চাটুর্য্যে নিজেই বলেছে।"

"স্বীকার কর্লে নিয়েছে, অথচ দিলে না ? বাঃ—বেশ লোক ত ! তবে তার স্বীকার কর্বার উদ্দেশুটা কি ? অস্বীকার করাই ত তার পক্ষে স্ববিধে ছিল।"

"উদ্দেশ্য আছে রে উদ্দেশ্য আছে। বলে তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেরের বিয়ে দাও। তা হলে ঐ গহনাগুলি সব পাবে। আমি গরীব, আমার মেরের বিয়ে হয় না। তোমার গহনা তোমার ঘরেই যাবে; পুরস্কারের স্বরূপ আমাকে ক্সা দায় থেকে উদ্ধার কর্বে।"

কথাটা শুনিয়া শ্রীনিবাস বলিলেন—"তবেই ত দেথ্ছি গোলবোগ।"
—বলিয়া অভ্যাসবশতঃ শুক্ষপ্রান্ত দল্ডে দংশন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সীতানাথের কনির্চ পুত্রের নাম শ্রীমান্ অল্লদাচরণ। তিনি এল্, এ ফেল্ করা নবাযুবক। মেজাজটা নিতাস্তই সাহেবী ধরণের। প্রাতে ও সন্ধ্যার বিস্কৃট সহযোগে নির্মিতরূপে চা পান করিয়া থাকেন। গ্রামের, বালকদিগের মধ্যে বিদ্বান বলিয়া তাঁহার যথেই খ্যাতি আছে। চেহারাটি দিবা,—রবীন্দ্রীয় কেশদাম তাঁহার কমনীর মুখসোন্দর্য্য বছপ্তণ বর্দ্ধিত করিয়াছিল। স্ত্রীবিয়োগের পর তিনি বিস্তর কবিছ প্রকাশ করিয়া, "ভশ্বহৃদয়ের মহাশোকাশ্রু" নামধেয় একথানি চটি কবিতা পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছেন। যতবার বিবাহের প্রত্যাব আসিয়াছে, অবজ্ঞাভরে প্রত্যাথান করিয়াছেন। বন্ধুসমাজে পত্রীবৎসল বলিয়া তাঁহার সন্ধানের আর সীমা নাই। তাঁহাকে এ

বিবাহে রাজি করা যাইবে, এমন কোনও আশা ছিল না, তাই এীনিবাস বলিয়াছিলেন—"তবেই ত দেখ ছি গোলযোগ।"

র্দ্ধ বলিলেন—"দেথ চেষ্টা করে, বলে কয়ে দেখ, নইলে এ বুড়ো বয়সে অভগুলি টাকার গহনার শোক আমি সহু করতে পার্ব না, আমি মারা যাব। ওকে বোলো বিবাহ না কর্লে পিতৃহত্যার পাপ ওকে লাগ্বে।"

অন্নদার চারিটি দাদা অন্নদাকে পাকড়াও করিয়া আনিয়া তাহাকে বিরিয়া বসিলেন। সমস্ত দিন ধরিয়া কত রকমে তাহাকে বুঝাইলেন; কত মিনতি করিলেন, তর্ক করিলেন, রাগ করিলেন,—কিন্তু কিছুতেই অন্নদার মন টলিল না।

অন্নদার অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবগণকে থোসামোদ করিয়া তাহাদের ঘারায় অন্থরোধ চলিতে লাগিল। পুনর্কার দারগ্রহণের বিরুদ্ধে অরদা যত প্রকার যুক্তির অবতারণা করিল, তাহার বন্ধরা দেগুলি, যথন যেরপ হিল, মুতর্ক বা কৃতর্কের সাহায্যে একে একে থগুন করিল। কাষের কথা ছাড়িয়া যথন ভাবের কথা আসিয়া পড়িল, তথন তাহারা বিজয়ীর মত অবজ্ঞাহান্ত করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে শোকবিহ্বল মৃতপত্নীকের দিতীয় দারগ্রহণের অজত্র উদাহরণ আনিয়া স্কৃপীক্কত করিল। "দেখ, অমুক স্ত্রীবিয়োগের পর সয়্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গেল, বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পাহাড়ে লোটা কম্বল কাধে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল, কিন্তু এক বংসর যাইতে না যাইতে ফিরিয়া আসিয়া নিজে মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করিল।—দেখ, অমুক স্ত্রীবিয়োগের পর এক জন যশস্মী কবি হইয়া পড়িল, বঙ্কিমবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া দেশস্ক্র সকলেই সমন্বরে বলিল, বাঙ্গালা ভাষায় একথানা কাব্য জন্মিয়াছে বটে, কিন্তু দে-ই আবার একটা আধটা নয়, ছাই ছইটা বিবাহ করিল।"

—ইত্যাদি প্রকারের যুক্তিতর্ক-সমরে অল্প। শেষে পরাজর স্বীকার করিল বটে, কিন্তু বিবাহ করিতে রাজি হইল না।

এ দিকে আর সময় নাই। ভূধর চট্টোপাধ্যায় দশদিন মাত্র সময় দিয়াছিল। ২০শে শ্রাবণ বিবাহের শেষ দিন। ভাহার তিন দিন কাটিয়াছে, সপ্তাহ মাত্র বাকী।

ছেলে যথন কিছুতেই রাজি হইল না, তথন বাপ বলিল, "তবে আমিই বিবাহ করিব। ছ-ছহাজার টাকার গহনা আমি কোন মতেই হাতছাড়া করিতে পারিব না, ইহাতে আমার কপালে যাহাই থাকুক।"

এই সংবাদ গ্রামে রাষ্ট্র হইবামাত্র একটা মহা হাসি টিট্কারি পড়িয়া গেল। লোকে বলিল, গহনা হারাণ, নৌকা উণ্টান সব ছল মাত্র। স্থানরী যুবতী মেয়েটিকে দেখিয়া হারাইয়াছে বুড়ার মন, আর উণ্টাই-রাছে, বুড়ার বৃদ্ধিস্থান। কেহ বলিল বুড়াকে চেনা ভার, ছধটুকু মারিয়া ক্রীরটুকু হইয়াছে। কেহ বলিল, একথানা দীনবন্ধু মিত্রের "বিয়ে পাগ্লা বুড়ো" নাটক কিনিয়া উহাকে প্রেজেণ্ট কর! কেহ বলিল, বুড়ার প্রাণের ভিতরটা যে এমন করিয়া হামাগুড়ি দিতেছে তাহা ত আমরা জানিতাম না। একজন গান বাঁধিতে জানিত, সে বছলোকের অমুরোধে এই উপলক্ষে একটা মজাদার গান বাঁধিয়া দিল।

বাঁহারা সমাজের বিজ্ঞ লোক বলিয়া খ্যাত, তাঁহাদের ছই একজন আসিয়া সীতানাথকে বলিলেন, "মুখুর্য্যে মশাই আপনি ত বিবাহ কর্তে যাচ্ছেন, তারা যদি আপনাকে মেয়ে না দেয় ? আপনি কিঞিৎ বয়স প্রাপ্ত হয়েছেন কি না, হঠাৎ মেয়ে দিতে সম্মত নাও হতে পারে।"

সীতানাথ বলিলেন—"ও পাজি যে বিবাহ কর্বে না তা আমি আগে থেকেই জান্তাম। ছেলে যদি বিবাহ না করে, তবে আমি বিবাহ কর্লেও অলকার দেবে বলেছে। পেলায় মেয়ে এত বড,

অর্থাভাবে আজও বিবাহ হয় নি, তাহাদের আর জাত থাকে না, যুবো বুড়ো বিচার কর্লে তাদের কি করে চল্বে ?"

পাড়ার লোকের গ্রামের লোকের যতই আমোদ হউক, বাড়ীর লোকের মাথায় এ কথা শুনিয়া যেন বজাঘাত হইল। চারি ছেলে চারি বব তাবিয়া বাাকুল হইয়া উঠিল। তাহারা স্বতঃ পরতঃ নানা উপায়ে নানা প্রকারে বুড়াকে বুঝাইতে লাগিল।

দীতানাথ বলিলেন—"দেথ, আমার বিবাহ কর্বার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। তোমরা অন্নদাকে রাজি কর, আমি ছেলের বিবাহ দিয়ে দোণার চাঁদ বউ ঘরে আনি।"

অন্নদা বেচারি কিন্নৎ পরিমাণে রেহাই পাইয়াছিল, এই কথার পর দিশুণ উৎসাহের সহিত আবার তাহার উপর উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। শেবে অন্নদা চোথ মুখ লাল করিয়া রাগিয়া বলিল—"তোমরা যদি আমাকে এমন করে দিক্ কর্বে, তবে আমি বিবাগী হয়ে এক দিক্ পানে চলে যাব।" বড় বধু রাগিয়া বলিলেন—"ঢের দেখেছি ঢের দেখেছি ঠাকুরপো, এই বয়সে কত দেখ্লাম, বাঁচি ভ আরেও কত দেখ্লা। এখন এ রকম কর্ছ, কিন্তু শেষ রক্ষে হলে হয়।"

২৪শে শ্রাবণ। বিবাহের আর পাঁচদিন মাত্র বাকী। সীতানাথ টাকা কড়ি লইয়া কলিকাতার গেলেন। বলিয়া গেলেন, আবশুকীয় জিনিষপত্র কিনিয়া সেইখান হইতেই নিজে বিবাহ করিতে যাইবেন।

বৃদ্ধ যাত্র। করিলে পর বাড়ীতে নৃতন করিয়া মহা গগুগোল পড়িয়া গেল। ছোটবড় সকলেই অন্নদার প্রতি একবারে থড়াহস্ত। প্রায় দশ বৎসর কাল গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছে;—ছেলে মেয়ে নাতি পুতি ভরা সংসার,—সীতানাথ আর দারপরিগ্রহ করেন নাই,—লোকেও স্থে পরামর্শ দেয় নাই। আজ দশবৎসরকাল বড়বধু ঘরের গৃহিণী। হঠাৎ নোলকপরা মৃর্ত্তিমতী উপদ্রবন্ধপিণী একটা কচি মেয়ে আসিয়া তাঁচার হস্ত হইতে গৃহস্থালীর শাসনদণ্ড কাড়িয়া লইবে, এ কল্পনা মাত্র নিতান্তই যম্মণাদায়ক হইল। বড়বধূ আবার কাঁদিতে কাঁদিতে অল্পাকে মিন্তি করিতে আরম্ভ করিলেন—"অমু ভাই লক্ষ্মীট, এখনও সময় আছে, এখনও বিবাহ কর, নইলে সোণার সংসার ছারেখারে যায়।"

শারদা হঠাৎ বলিল—"দেখ বউদিদি, আমি একটা মংলব ছির করেছি। শুন্লাম তারা বড় গরীব, তাই মেয়েটির বিয়ে হয় না। তোমরা কোন রকমে হাজার থানেক টাকা আমাকে সংগ্রহ করে দাও, আমি দেই টাকা ভূধর চাটুযোকে দিয়ে বলি আপনি রাহ্মণ, কন্তাদায়গ্রস্ত, কিঞ্চিং সাহায্য কর্লাম, মনোমত স্থপাত্র এনে মেয়ের বিবাহ দিন। আমার গহনাগুলি ফিরিয়ে দিন। তা তারা দিতে পারে। তারা যে অধার্ম্মিক নয়, তাদের ব্যবহারে জানা যাচ্ছে। অনায়াসেই ত গহনাগুলির কথা অস্বীকার করতে পার্ত।"

কথাটা সকলে মিলিয়া তোলাপাড়া করিয়া বলিল, হাঁ এ পরামশ মন্দ নহে। চেষ্টা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি ?

প্রাণের দায়; —পরিবারস্থ সকলের মধ্যে চাঁদা করিয়া, কিছু ঋণ করিয়া, হাজার টাকা জমা হইল। সকালে সীতানাথ রেলপথে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছিলেন, সন্ধার সময় অয়দার নৌকা চক্রবাটী অভিমুখে ব্রহানা হইল।

### **ठ**जूर्थ शतिराष्ट्रम

---\*coo \*----

#### একথানি পত্ৰ

চন্দ্রবাটী, ২৭শে শ্রাবণ।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত পিতাঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণকমণেযু

সংখ্যতীত প্রণামান্তে নিবেদন,

আপনি কলিকাতায় রওয়ানা ইইবার পরাদিবস আমি কার্যাগতিকে চক্রবাটী গ্রামে উপস্থিত হই। প্রথমেই মহাশদ্মের জীবনদাতা বন্ধু শ্রীযুক্ত ভ্নরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করি। উক্ত মহাশন্ম পরম সজ্জনবাক্তি;—যারপরনাই আদর অভার্থনায় আমাকে আপ্যায়িত্ত করিরাছেন। এই পর্যান্ত আমি তাঁহারই গৃহে অভিথি।

আমার পরিচয়, পাইয়া গ্রামের কয়েকটি ভদ্রলোক আমার সঙ্গে সাক্ষাং করিলেন এবং একজন বিজ্ঞব্যক্তি আমাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া বলিলেন—"বাপু হে, শুনিতেছি নাকি তুমি এই ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের ফল্যাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ ?" আমি সবিনয় প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম ধে আমি নহি, পরস্তু আমার পূজনীয় পিতৃদেব উক্তা বালিকাটির পাণিপীড়ন করিতে অভিলামী। কথাটা শুনিয়া বিজ্ঞলোকটি থতমত থাইয়া গেলেন। মনে করিলেন বৃঝি আমি তাঁহার সঙ্গে বিজ্ঞপ করিতেছি। অবস্থা দেখিয়া আমি তাঁহাকে সব কথা বৃঝাইয়া বলিলাম। শুনিয়া বিজ্ঞভদ্রলোকটি বলিলেন—"সর্ব্জনাশ, তোমার পিতাঠাকুর যেন এমন কার্য্য না করেন। ও মেয়েটির জাতিকুলের ঠিকানা নাই। প্রট

কুড়ানো মেয়ে। বারো তেরো বৎসর পূর্ব্বে ষেবার মহাবারুণীযোগে বিবেণীতে লক্ষ লোকের সমাগম হইরাছিল, সেই বৎসর সপরিবারে সেথানে গঙ্গামান করিতে গিয়া চট্টোপাধ্যার ঐ মেয়েকে কুড়াইয়া পায়। ও মেয়ের বয়স তথন বছর ছই আন্দাজ। নিঃসম্ভান বলিয়া চট্টোপাধ্যায় মেয়েটিকে কন্সার মত প্রতিপালন করিয়াছে। অনেকবার ও মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধও হইয়াছিল, কিন্তু পাছে কোনও সৎকুলীন ব্যক্তির জাতিনাশ হয়, এই আশকায় আমরা প্রতিবারেই বরপক্ষীয়গণকে সাবধান করিয়া দিয়াছি;—তোমাদিগকেও সাবধান করিয়া দিলাম।"

মহাবারুণীযোগের সময় ত্রিবেণীর ঘাটে মেয়েটিকে কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল শুনিয়া আমার মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। মেয়েটিকে একবার দেখিবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিলাম, আমার পিতাঠাকুর যথন আপনার কন্তার পাণিগ্রহণার্থী হইয়াছেন, তথন মেয়েটিকে একবার দেখা আমার সর্বতোভাবে কর্ত্তবা। চট্টোপাধ্যায় কন্তাকে বথাসাধ্য বসন ভূষণে সাজাইয়া আমার সন্মুখীন করেন। মেয়েটিকে দেখিয়া আমি অতান্ত বিশ্বিত হই। মুখখানি অবিকল আমাদের পরলেকগতা ছোটবধুর মত।

চটোপাধাার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, মেয়েটির কোনও স্থায়ী রকমের, বাাধি আছে কি না। তিনি প্রথমতঃ কিছুতেই স্বীকার করেন না। অনেক জেরা করিয়া বাহির করিলাম যে, মাঝে মাঝে মেয়ের বুকে অস্ত্রশূলের মত একটা বেদনা দেখা যায়, ছই দিন কখনও বা তিন দিন বুক যায় বুক যায় শব্দ,—তাহার পর ভাল হইয়া যায়। বংসরে এরূপ ছই একবার হইয়া থাকে।

পূর্বে যাহা সন্দেহ করিয়াছিলাম তাহাই বিশ্বাসে পরিণত হইল। মেয়েটি আমার খ্রালিকা। হিসাব করিয়া দেখিলাম, দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বেই আমার শুশ্রুঠাকুরাণী মেয়েটকে ত্রিবেণীর ঘাটে হারাইরা আদেন।
তথন তাহার বয়স ছই বংসর মাত্র। সপ্তাহ ধরিয়া ত্রিবেণীর চতুর্দিকে
অনেক নিক্ষল অনুসন্ধান হয়। মেয়েটর গায়ে অনেক সোণার গহন।
ছিল, এই নিমিত্ত সকলে সিদ্ধান্ত করেন যে, গহনার লোভে কেহ তাহাকে
হত্যা করিয়া থাকিবে। এ সমস্ত ইতিহাস আপনি অবশুই জ্ঞাত
আছেন। অমুশূলের বাারামটা—উহাও একটা প্রধান কথা। আমার
শুশ্রুঠাকুরাণীর উহা আছে, আমার স্ত্রীর ছিল, আমার শুলকগণও
অলাধিক পরিমাণে ঐ পীড়াক্রান্ত।

যাহা হউক আমি এই তথা আবিদ্ধার করিয়াই খণ্ডর নহাশয়কে তারবোগে সংবাদ প্রেরণ করি। অন্ত প্রভাতে তিনি আমার খাণ্ডড়ী ঠাকুরাণীকে সমভিব্যাহারে লইয়া এথানে উপস্থিত ইইয়াছেন। মেয়েটি যে তাঁহারই, সে বিষয়ে শুশ্রদেবীর আর সংশ্রমাত্র নাই।

অতঃপর আপনি যদি কস্তাটিকে বিবাহ করেন, তাথা হইলে কতকটা সম্পর্কবিক্তম হয়। এই কারণেও বটে, আর মহাশয়কে এই বয়সে একটা গলগ্রহ করিয়া দিয়া (বিশেষতঃ কন্তাটি বয়স্থা) কপ্তে ফেলা উপযুক্ত সন্তানের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয় না ভাবিয়া, আমিই অগত্যা তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছি। অতএব আপনি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া সত্তর আগমন করিবেন। বাড়ীতে দাদামহাশয়গণকে প্রভ্রারা নিমন্ত্রণ করিলাম। নিবেদনমিতি। শ্রীঅক্সদাচরণ দেবশর্মা। পুনশ্চ

যদি সময় থাকে তবে আসিবার পূর্ব্ধে একবার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকের দোকানে উপস্থিত হইয়া মদ্রচিত "ভগ্নহৃদয়ের মহাশোকাশ্রু" নামক কাবাধানির সমস্ত অবিক্রীত খণ্ডগুলি সঙ্গে আনয়ন করিবেন। চট্টোপাধ্যায়ের নামে একথানি পত্র লিখিয়া এই সঙ্গে দিলাম, আপনার প্রতি তাঁহার অবিধাসের কোন ও কারণ থাকিবে না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিবেন, আমি বদি "আত্মজীবন চরিত" নামক একথানি গ্রন্থ প্রণায়ন করি, তবে তিনি সে পুন্তক নিজবায়ে প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছেন কি না। এই অলিখিত পুস্তকথানি অতীব মনোরম ও কৌতৃকাবহ হইবার সন্তাবনা।—ইতি। শ্রীজন্মদা। প্রঃ—২

ভূধর চট্টোপাধ্যায় যে আমার প্রথমা পত্নীর অলঙ্কারের কথা বলিয়া-ছিলেন, এখন বলিতেছেন তাহা সর্বৈব মিথা। পাছে মহাশয় সে গুলির অপ্রাপ্তিতে নিরাশা-তঃথ অমুভব করেন, তাই এথন অবধি বলিয়া রাখিলাম। আমাকে বিবাহ করিতে ক্রতসঙ্কল্প দেখিয়া তিনি এ কথা প্রকাশ করিয়াছেন। এই মিথাচরণের জন্ম আমি তাঁহার কৈফিয়ং চাহিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন—"মুখুষ্যে মহাশয় সম্বিত পাইয়া যথন আমাকে জিজ্ঞাদা করিয়াচিলেন বাক্স কোথায়—আমি বিশ্বিত হইয়া-ছিলাম ও সত্য বলিয়াছিলাম কোন বাকা পাই নাই। তাহার পর ডাক্তার আদে, এবং পরামর্শ দেয় ও কথা বলিও না, পীড়া বাড়িবে: বলিও বাক্স আছে: উহাঁকে ভাল হইতে দাও। আমিও মনে করিলাম এই স্লুযোগে মেয়েটিকে পার করিবার চেষ্টা করি। বাপু তে আমার মেফ্রের কিনারা হইতেছিল না। তাই হুইটা মিথাা কথা বলিয়াছিলাম। তা সে মিথাা কতক্ষণ টিকিত ? বিবাহ হইলেই সমস্ত প্রকাশ হইত। তথন ত আর তোমরা মেয়ে ফিরিয়া দিতে পারিতে না।" চটোপাধাায় মহাশয় যতই বিনয়ীও অতিথিবংসল হউন, নীতিজ্ঞান তাঁহার অতি শোচনীয়। এরূপ শিথিলনীতি মুমুখ্য বে আমার খণ্ডর হইলেন না. ইহাতে আমি নিজেকে নিজে অভিনন্দন করিতেছি। ইতি

### কাজির বিচার

#### --\*\* = \*\*--

জগদ্বিখ্যাত আরবোপস্থাসের নায়ক বোগ্দাদাধিপতি হারুণ আল রশীদ একদিন সিংহাসনে বসিয়া পাত্র মিত্র সভাসদবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "কস্তা ও পুত্রবদূ এই চুইয়ের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা কাহাকে অধিক ভালবাসে দৃ"

সভাসদ্গণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেই বলিলেন, ক্যা অপেক্ষা পুত্রকে সকলে অধিক ভালবাসে স্কৃতরাং পুত্রবধূকেও সমধিক ভালবাসিবার কথা। অন্তেরা প্রতিবাদ করিলেন, পুত্রবধূপরের মেরে স্কৃতরাং ক্যাকেই সকলে অধিক ভালবাসিবে। কেই বলিলেন, পুত্রবধূ পরের মেরে ইইলেও ঘরে গাকে, ক্যা পরের ঘরে চলিন্না যান্ত, অতএব পুত্রবধূর প্রতিই মেই গাঢ়তর হয়। অপরেরা ঠিক এই ব্রুতিতই উক্তমত থণ্ডন করিয়া বলিলেন, যে সর্বাদা কাছে থাকে, তাহার প্রতি ততটা মেহোদেক হয় না; যে দ্বে থাকে, সেই অধিক মেহের অধিকারিণী হয়। এইরূপে বাদাসুবাদ কিছুতেই মীমাংসার দিকে অগ্রসর ইইতেছিল না।

এক বৃদ্ধ বিচক্ষণ সভাসদ্ এতাবংকাল নীরবে বসিয়া ছিলেন্। থালিফ্ তাঁহাকে বলিলেন—"মৌলবী সাহেব আপনি কেন স্বীয় মত প্রকাশ করিতেছেন না ?" বৃদ্ধ, থালিফের এই প্রকার উক্তিতে বিশেষ সম্মানিত হইয়া বিনয় নত্র বচনে কহিলেন—"হে ঈশ্বর-প্রেরিত মহম্মদীয় ধর্মের রক্ষক, স্ত্রীলোকেরা যে প্রবধ্ অপেক্ষা কন্তাকে অধিক ভালবাসে, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমি একটি গল্প জানি, অনুমতি হইলে নিবেদন

করিতে পারি।" থালিফের অভুমতিক্রমে প্রবীণ মোলবী এইরূপ গল করিতে আরম্ভ করিলেন:—

পুরাকালে এক নগরে এক বৃদ্ধা বাস করিত। তাহার এক পুত্র আর এক কন্সা ছিল। এই কন্সা ও পুত্রবধৃটি একই সময়ে আসর প্রসাব হইলেন। পুত্রবধৃর নাম ওয়াজিহন ( স্বন্দরী ) এবং কন্সার নাম জহুরণ (প্রকাশমানা ) ছিল। এক রাত্রে একই সময়ে ওয়াজিহন ও জহুরণ ত্ইজনেরই সন্তান ভূমির্চ হইল। তথনও ধাত্রী আসিয়া পৌছে নাই। বিধবা দেখিল পুত্রবধৃ ওয়াজিহনের পুত্র সন্তান এবং কন্সা জহুরণের কন্সা সন্তান জিমিরাছে। ইহা বিধবার সন্থ হইল না। সে ওয়াজিহনের পুত্রকে জহুরণের স্তিকাগৃহে স্থাপন করিয়া, দৌহিত্রীকে আনিয়া পুত্রবধৃর নিকট রাথিয়া দিল। বাড়ীতে আর জনপ্রাণিও ছিল না;—প্রস্তিরা গতচেতন ছিলেন; একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন অপর কেহ এ বিনিময় বাাপারের সাক্ষী রহিল না।

তুই বংসর অতীত হইল। ওয়াজিহন ক্সাকে এবং জহুরণ পুত্রকে লালন পালন করিতেছেন;—কাহারও মনে অনুমাত্র সন্দেহেরও সঞ্চার হয় নাই।

একদিন সারংকালে ওয়াজিহন স্বীয় কক্ষে নামাজ পড়িতেছিলেন। তাহার পালিত শিশুকস্থাটি কোথায় খেলা করিতে গিয়াছিল। জহুরণের পুলুটি নাচিতে নাচিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ধা হইলে অন্ধকারের সঙ্গে সক্ষে একটা শন্ধার ভাব প্রত্যেক মাতৃহদয়ে সঞ্চারিত হইয়া থাকে এবং তাবৎ জীব জগতে মাতৃস্কেহের একটা প্রবাহ বহিয়া যায়।

ঈশ্বরের কি আশ্চর্যা মহিমা, সেই প্রার্থনা-পরায়ণা জননীর হৃদয়ে সেই মাতৃমেহ প্লাবিত সন্ধ্যাকালে এক অভূতপূর্ব ভাবের সঞ্চার ছইল। তাঁহার স্তনে চুগ্ধধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল। কে যেন তাঁহার কালে বলিয়া দিল—"এ সস্তান তোমারই।"

সেই অবধি তিনি অতি নিপুণতাও সাবধানতার সহিত সেই বালকের অঙ্গ-প্রতাঙ্গের গঠন এবং সঞ্চালনের ভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলোন। তাঁহার স্বামীর সহিত ঐ বালকের সমস্তই আক্ষর্যারপ মিলিতে
লাগিল। একদিন খঞাঠাকুরাণীর নিকট এ কথা বলিলেন, কিন্তু এইরূপ
উত্তর পাইলেন—"বাদি, যদি বারদিগর (দিতীয়বার) ও কথা মুথ হইতে
বাহির করিবি, তবে তোর জিহ্বাটা জলন্ত লোহ দিয়া পোড়াইয়া দিব।"
এইরূপ ব্যবহারের পর, ওয়াজিহনের ধুঝিতে বাকী রহিল না যে,
তাঁহার গুণবতী খাশুড়ীই সেই সন্দিশ্ধ অপকার্য্যের কর্ত্রী! অবশেষে
উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি সেই নগরের কাজির নিকট বিচার প্রার্থনী
হইলেন।

কাজি জিজাসা করিলেন—"তোমার কোন সাক্ষী সাবৃদ আছে ?"

ওয়াজিহন বলিলেন—"আমার সাক্ষী স্বর্গে ঈশ্বর এবং মর্ত্যে আমার এই মাতৃহ্বদয়।" কাজি মহাশয় বড় বিপদে পড়িলেন। এমন অবস্থায় কেমন করিয়া এই মোকর্জমার কিনারা করিবেন ? ছই চারি দিনের মধ্যে একথা রাষ্ট্র ইইয়া পড়িল। ক্রমে আপনার পূর্ব্ব পুরুষ (নাম করিলে গোস্তাকি হইবে) তদানীস্তন বোদগাদাধিপতির কর্ণেও একথা পৌছিল। তিনিও অপর সকলের ভায় সমুৎস্কুক হইয়া কাজির বিচার ফলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ছই তিন মাস অতীত হইয়া গেল তব্ও মোকর্জমার কিছুই হইল না। অবশেষে থালিফ্ ছুকুম দিলেন, তিন মাসের মধ্যে যদি কাজি বিচার সমাধা করিতে না পারেন, তবে তিনি সপরিবারে নির্বাসিত হইবেন এবং তাঁছার সমস্ত সম্পতি রাজ সরকারে বাজেয়াপ্র হটবে।

এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া কাজি সাহেব যারপর নাই ছ্লিজারিত চইলেন। অবশেষে ভাবিলেন আমার নির্বাসন ত হইবেই, অতএব সে অপমান সহ্য করা অপেক্ষা এখন হইতেই ফকিরী গ্রহণ করিয়া সংসারা-শ্রম পরিতাাগ করি। যদি ঈশ্বর দয়া করেন—যদি কোন উপায় স্থির করিতে পারি—তবেই ফিরিব, নতুবা মক্কায় গিয়া জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করিব। এইরূপে কাজি গৃহত্যাগ করিলেন। পদরজে ভ্রমণ করিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, নগর হইতে নগরান্তরে, পর্বত পার হইয়া, নদী পার হইয়া, জঙ্গল ভেদ করিয়া চলিলেন। অষ্টাদশ দিবসের পর সন্ধ্যাকালে এক দরিদ্র গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হইয়া আশ্রম প্রার্থনা করিলেন। সেই গৃহস্থের একখানি মাত্র ঘর, তাহাতেই সে সপরিবারে শয়ন করিত। অতিথিকে বলিল—"মহাশয় আপনি যদি ঐ গোশালায় রাত্রি যাপন করিতে প্রস্তুত হন, তবে অবস্থিতি কর্মন।" কাজি শ্বীকৃত হইলেন।

পথশ্রমে তিনি নিতান্ত কাতর ছিলেন। গৃহস্ত প্রদন্ত কিঞ্চিৎ চগ্ন পান করিয়া অবিলম্বেই নিদ্রিত হইলেন। অনেক রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ হইল। পৃথিবীর যাবভীয় হুর্ভাগ্য মন্থয়ের মত তিনিও সেই ঘোর অন্ধকারমন্ত্রী স্তব্ধ রজনীতে স্তব্ধভাবে আপনার অদৃষ্টান্ধকারের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে জন কতক অন্তব্ধারী দক্ষ্য সেই গোশালায় প্রব্রেশ করিল। ছুইটি গাভী এবং তাহাদের ছুইটি বৎস বাঁধা ছিল— দক্ষ্যরা একটি গাভী এবং একটি বৎসকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। তাহারা চলিয়া গেলে পরিতাক্ত গাভী ও বৎস অতান্ত কাতরভাবে রোদন করিতে লাগিল। গাভীটি "হা বৎস" এবং বৎসটি "হা মাতা" বলিয়া রোদন করিতেছিল। কাজি বিভাবেল পশুপক্ষীদিগের ভাষা ব্রিতে পারিতেন। তিনি এই ক্রন্সন ব্যাপারের অর্থ বৃথিতে না পারিয়া বিশ্বিত হইয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে শুনিলেন, গাভীটি বলিতেছে—"বাছা তোর মা গিয়াছে; আমার বংস গিয়াছে; আয় তুই আমার সস্তান হইয়া থাক, আমি তোর মা হইয়া সাম্বনা লাভ করি।" বংসটি বলিল—"মা, তুমি আমায় থাওয়াইবে কি ? তোমার বংস দ্রী জাতীয় ছিল; আমি পুরুষ; তোমার অয় পরিমিত স্তনত্থে কেমন করিয়া আমার কুধা নিবারণ হইবে ?"

এই কথা শুনিতেই কাজি সাহেবের মস্তিক্ষে একটি সত্যের বিচাং
চমিকরা গেল। ভাবিলেন ঠিক কথা। ঈশ্বর স্ত্রী জাতিকে তুর্বল এবং
পুরুষ জাতিকে সবল করিয়া গড়িয়াছেন। উভয়ের দেহ পুষ্টির জন্ত সমান
আহার কথনও প্রয়োজন হইতে পারে না। যাহা নিশ্রয়োজনীয় তাহা ও
এই অপূর্ব্ব কৌশলে স্বষ্ট বিশ্বজগতে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সেই জন্তই
পুং-বংস-মাতা গাভী এবং স্ত্রী-বংস-মাতা গাভীর স্তন্ত পরিমাণ সমান নহে।

এতদিনে সে মোকর্দমার কিনারা হইল। কাজি প্রাতঃকালীন প্রার্থনায় ঈশ্বর ও মহম্মদকে শত শত ধ্যুবাদ দিনা প্রফুল্ল মনে দেশে ফিরিলেন। বোগদাদে রাজসন্নিধানে সংবাদ পাঠাইলেন যে তিনি মোকর্দমা নিম্পত্তি করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এতদিনে দেশময় এ কথা প্রচারিত হইয়া উঠিয়াছিল। থালিফ্ কাজিকে আজ্ঞা করিলেন— "তুমি বাদী, প্রতিবাদী, সাক্ষী প্রভৃতি সমস্ত লইয়া এই রাজধানীতে আসিয়া সর্ব্বসমক্ষে বিচার কার্যা সম্পাদন করিবে।"

নির্দিষ্ট দিবসে যথাসময়ে কাজি রাজসভামগুপে উপস্থিত হইলেনু। রাজ্যের সমস্ত গণ্য মান্ত লোক—আমির, ওমরাহগণ উপস্থিত হইন্নাছেন, বিচার কার্য্য আরম্ভ হইল।

কাজি পূর্ব্ব হইতে প্রায় একশত চতুপদ গণ্ড রাজধানীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সে গুলি সভাপ্রান্ধণে উপস্থিত হইল। থালিফ্ কহিলেন—"এ সব কি হইবে ?" কাজি কহিলেন, "এ সকল সাক্ষীশ্ৰেণী ভুক।"

সকলে একান্ত কৌতৃহলের সহিত বিচার প্রণালী দেখিতে লাগিলেন। প্রথমে বাদিনী তাঁহার মোকর্দমার সমস্ত বিবরণ প্রকাশ
করিলেন। প্রতিবাদিনী দোষ অস্বীকার করিল। তথন বৃদ্ধা ধাত্রীর
সাক্ষা গ্রহণ করা হইল। সে বলিল—"সন্তান তৃইটি ভূমিষ্ঠ হইবার
বোধ হয় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে আমি উপস্থিত হইয়াছিলাম। প্রতিবেশীনীরা
সাক্ষ্য দিল—"আমরা সন্তান জন্মের রাত্রি প্রভাত হইলে তৃইজনেরই
স্তিকাগারে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ওয়াজিহনের কোলে কন্তা এবং
জহুরণের কোলে পুত্র সন্তানই দেখিয়াছিলাম।"

ইহার পর কাজি বলিলেন—"এখন বাক্শক্তি সম্পন্ন সাক্ষীদিগের পরীক্ষা শেষ হইল; এইবার সেই শক্তি হইতে বঞ্চিত সাক্ষীগুলির পরীক্ষা লওয়া যাইতেছে;—মাননীয় সভাসদ্বর্গ এবং সক্ষোধারণ মনোযোগ করুন।"

পূর্ব্ব কথিত পশুপাল হইতে একটি পুং-বংসযুক্ত এবং স্ত্রী-বংসযুক্ত গাভী আনা হইল, বংস ছইটি সমবরস্ক। ছইটি সমভার রোপা পাত্রে গাভী ছইটির ছগ্ধ দোহন করণান্তর তুলাদণ্ডে পরিমিত করা হইল,। সর্ব্বসাধারণ প্রত্যক্ষ করিল, পুং বংসযুক্ত গাভীটির ছগ্ধ অধিক হইয়াছে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে মহিব, ছাগ, মেব, গর্দভ, উষ্ট্র, হরিশ প্রভৃতি বহু বহু পশু মাতার পরীক্ষা লওয়া হইল এবং প্রত্যেক বারেই ফল পূর্ব্বাহ্রপ হইল।

পরীক্ষা শেষ হইলে কাজি বলিতে লাগিলেন—"হে বিছান ও বৃদ্ধিনান সভাসদ্গণ, আপনারা জানেন, ঈশ্বর স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষ জাতিকে বলবত্তর করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন। এই কারণে সক্ষ

জীবের আদিম থান্ত ভাণ্ডারে তিনি পুরুষের জন্ত অধিক এবং স্ত্রীজাতির জন্ত অপেক্ষারুত অর থান্ত সঞ্চিত রাথিয়াছেন, তাহাও আপনারা প্রতাক্ষ করিলেন। এক্ষণে (ওয়াজিহন ও জহুরণকে দেখাইয়া) এই স্ত্রীলোক চইটির স্তনচ্ম এইরূপে তুলনা করিয়া দেখা যাউক, যাহার হৃপ্নের পরিমাণ অধিক ইইবে, তাহাকেই পুল্র সন্তানের মাতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইবে। কেমন, এ প্রকার নিশান্তিতে আপনাদের সকলের সম্মতি আছে ত ?"

সকলেই একবাক্যে বলিলেন—"আছে।"

বলা বাহুলা ওয়াজিহনের ছগ্ধই গুরুতর হইল। ওয়াজিহন সভা সমক্ষে আপনার পুল্রকে প্রাপ্ত হইলেন। জহুরণ্কে তাঁহার ক্সা প্রভাপিত হইল।

থালিফ্ এই বিচার পদ্ধতি দেখিয়া মহা সন্ত ই হইলেন। স্বীয় কণ্ঠদেশ হুতে বহুমূলা মণিহার মোচন করিয়া কাজি সাহেবের গলে পরাইয়া দিলেন। অল্লদিনের মধ্যেই তাঁহাকে রাজধানীর প্রধান কাজির (চীফ্-ভুষ্টিদ) সম্মান স্টুচক পদে উল্লীত করিয়া দিলেন।

দণ্ড স্বরূপ সেই স্বাশুড়ীকে পারস্থোপসাগরের উপকৃলস্থিত এক জন-হীন প্রাস্তরে নির্বাসিত করা হইল।

# একটি রোপ্যমুদ্রার জীবন-চরিত

---:\*:---

আমি একদিন রাত্রে আহারের পর রাস্তার ধারে বারান্দায় ঈজি চেয়ারে অদ্ধশরনাবস্থার আল্বোলার নলটি মুথে দিয়া ঢুলিতেছিলাম। দারুণ গ্রীষ্মকাল, কিন্তু সে দিন সন্ধ্যা হইতে ঘণ্টা হুই বেশ এক পশলা বুষ্ট হইরা যা ওয়াতে কিছু ঠাণ্ডা ছিল। পল্লীগ্রাম,—অধিকরাতি হইবার वञ्च शृद्धि । शामा विकास विका ভিতর একটা নারিকেল গাছে ছুইটা পেচক বাদা করিত, তাহারাই মধ্যে মধ্যে ঝঙ্কার দিতেছিল, আর সব নিস্তর। ঢুলিতে ঢুলিতে হঠাৎ যেন মনে হইল, আমার মুখনলটা আন্তে আন্তে বলিতেছে-- "বলি শুনিতেছ 

 এত ত লেখ, আমার জীবনের ইতিহাসটা লিখিয়া ছাপাইয়া দাও না; বেশ একটা গল্প হইবে।" আমি ঘুমের ঘোরে বলিলাম— ্রুমি অচেতন পদার্থ, একস্থান হইতে অগ্ন স্থানে যাতায়াত করিতে পার না—তোমার আবার ইতিহাস কি ?" সে বলিল—"আমি এথনই অচল হইয়াছি, চিরদিনই কি এমন ছিলাম ? যখন জীবিত ছিলাম, তথন আমি যেমন ক্রত ও নিয়ত একস্থান হইতে অক্সস্থানে যাভায়াত করিতাম, তেমন তোমার জীবজগতের কেহ পারে না কি ? আমি বলি-লাম—"ভাল, তুমি না হয় সচলই ছিলে, তা বলিয়া তোমার ইতিহাস আবার কি ?" মুখনল এক মুখ হাদিয়া উত্তর করিল—"বৃথা এতকাল তোমায় ধ্মপান করাইয়াছি! মান্তবেরই বৃঝি স্থও ছঃথ, বিপদ-সম্পদ, নোণাক্রপার বুঝি সে সব কিছুই নাই ? তবে আমার জীবনের কাহিনী শ্রবণ কর, তাহার পর বিচার করিও।" বলিয়া আরম্ভ করিল:--

श्रामात्र क्यापिनो ठिक मत्न नारे, वर्मत्रो शास तथा हिन. मिथग्राहित कि ? जाबिन माम—नीख शृकात वस श्टेरव विनत्रा টাকশালে কাষের ভারি ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। দিবারাত্রি যন্ত্রের ঘটুঘটু শঙ্কে মনে হইত, যদি চিরবধির হইয়া জন্মিতাম সেই ভাল ছিল। আমার জন্মের তিন চারি দিন পরেই বডবাজারের এক মাড়োয়ারি মহাজন বড বড থলি করিয়া দশ হাজার টাকার নোট ভাঙ্গাইয়া লইয়া গেল—আমাকেও সেই সঙ্গে যাইতে হইল। আমি তথন সংসারের ব্যাপার কিছুই জানি না: মনে করিলাম, ভারি মহাজনের দোকানে यारेटिक, त्नाकात्न विमया कठ कि त्निथिट शारेव, अनिट शारेव, কত আমোদ হইবে। ও মহাশয়, গাড়ী হইতে নামিয়া হুট মহাজন ছইজন ভূত্যের সাহায্যে থলিগুলা একটা অন্ধকৃপের মত ঘরে লইয়া গিয়া মেঝেতে দমাদ্দম করিয়া ফেলিল, তাহার পর কাঁাচকড়াৎ করিয়া একটা শব্দ হইল, তাহার পর ঘটাং করিয়া আর একটা শব্দ হইল, তাহার পর বলিল, "লে আ্ও।" তাহার পর এক এক করিয়া থলিগুলার নিম্নকর্ণ তুইটা ধরিয়া লোহার সিন্দুকে হুড় হুড় করিয়া ঢালিতে লাগিল। আমাদের শরীরটা শৈশব হইতেই কিছু কঠিন, নচেৎ সেই পতনেই, বিয়োগান্ত নাটকের পঞ্চমাঙ্কে রাজা বা রাণীর ভায়, মৃত্যু অনিবার্য্য হইত।

মহাজ্ঞন যথন সিন্দুক বন্ধ করিয়া চাবি দিয়া চলিয়া গেল, তথন আমরা সকলে নিতান্ত ভীত হইয়া পড়িলাম। সকলেই ছেলে মানুষ, সংসারের কিছুই জানি না। বাঙ্গালীর ঘরের কচিমেয়ে খণ্ডরবাড়ী আসিলে তাহার যে কি মনে হয়, তাহা অন্তরে অন্তরে বেশ অন্তব করিতে পারিলাম। যাহা হউক, সকলে মিলিয়া নীরবে আপন আপন অদৃষ্টের নিন্দা করিতেছি, এমন সময় মহাজন আসিয়া সিন্দুক খুলিল।

একমুঠা টাকা বাহির করিয়া গণিয়া দেখিল, আরও ছই তিনটা লইল, লইয়া দিলুক বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। তথন পূজার বাজার, প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দশটা বারোটা অবধি দোকানে ক্রেতাগণের অবিশ্রাম কোলাহল শুনিতে পাইতাম। অধিকাংশ লোকই নোট লইয়া আসিত, তাহাদের বাকী টাকা ফিরাইয়া দিবার সময় সিন্দুক খোলা হইতে লাগিল, এবং মুঠা মুঠা টাকা বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া আমাদের আশা হইল, এ অন্ধ-কারাগার হইতে মুক্তিলাভ হইবে,—শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক। ত্রই দিন পরেই আমি বাহির হইলাম। পল্লীবাসী এক বৃদ্ধ তাঁহার প্রবধ্র জন্ম একখানি বোলাই শাড়ী ও অন্তান্থ বন্ত্রাদি ক্রয় করিলেন, পঞ্চাশ টাকার একখানি নোট ছিল, ফেরং টাকার সঙ্গে আমি তাঁহার হাতে গিয়া পড়িলাম।

কিন্তু বৃদ্ধের নিকট সামাকে বহুক্ষণ থাকিতে হইল না। বড়বাজার ছাড়াইবার পূর্বেই এক ব্যক্তি কাঁচি দিয়া তাঁহার পিরাণের পক্টে ছিন্ন করিল এবং সেই স্থজ সামাদের লইয়া সরিয়া পড়িল। বােধ করি বাসায় ফিরিয়া তিনি সামাদের বিরহে স্সনেক স্ক্রেপাত হা হুতাশ করিয়া ছিলেন; স্মানরা তাহার কোনও সংবাদ পাই নাই। সামারা হুর্গন্ধময় গলির ভিতর দিয়া সাঁকিয়া বাকিয়া একটি থোলার চালের ঘরে নীত হইলাম এবং সেখানে কিছুদিন রহিলাম। সমস্ত দিন ঘরে কেহ থাকিত না; সন্ধ্যা ৮টার পরে সহসা বছলোকের সমাগম হইত, বােতল বােতল মদ স্মাসিত, গান বাজনা হইত, স্মৃত্ত স্মৃত্ত গল্প চলিত;— তাহারা সমস্ত দিন কেমন করিয়া কোশলে লােককে ঠকাইয়া স্মর্থ উপার্জন করিয়াছে, তাহারই কাহিনী তাহারা এক ভাগ সতাের সহিত তিনভাগ মিথাা মিলাইয়া বলিত, শুনিয়া বিস্ময়ে সাম্বা স্থান্তিত হইয়া থাকিতাম। একদিন টাকা ভাগ হইল, স্মামি যাহার ভাগে পড়িলাম সে

আমাকে লইয়া যাইতে পথে এক দোকানে আমাকে দিয়া এক যোড়া জুতা কিনিয়া লইয়া গেল। পরদিন প্রভাতে ভাড়ার টাকার মধ্যে আমি জুতা বিক্রেতার বাড়ীওয়ালার হাতে গিয়া পড়িলাম।

বাঁহার বাড়ী, তিনি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, নিজে চাকরি করেন, তুইটি পুত্র চাকরি করে, আর তুইটি বিবাহিতা কন্তা, তাহার মধ্যে ছোটটি পিত্রালয়ে ছিল, সেই আমাকে অধিকার করিল। বাড়ীভাড়া আদায় করিয়া আসিয়া বাব্টি টাকাগুলি বাজে রাথিবার সময় দেখিলেন, আনিই সর্ব্বাপেক্ষা নৃতন ও উজ্জ্বল। মেয়েকে ডাকিয়া বলিলেন,—"চারু, একটা জিনিষ নিবি ?"

"কি বাবা ?"—"এই দেথ"— বলিয়া তিনি রদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর মধ্যে আমাকে ধরিয়া হাসিতে হাসিতে ঘুরাইতে লাগিলেন। মেয়ে বলিল;—"দাও বাবা, দাও বাবা, দাও !"

"রোজ কিন্ত আমার পাকা চুল তুলে দিতে হবে।"

"তা দোব।"

"তবে এই নে।"—মেয়েটি আমাকে পাইরা ভারি খুসী—বারম্বার উল্টিয়া পাল্টিয়া দেখিতে লাগিল, দেখা শেষ হইলে সিন্দুরের কোটার ভিতর আমাকে রাখিয়া দিল।

তাহার সিন্দুরের কোটার ভিতর আমাকে অনেক মাস থাকিতে হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে সেই নোলকপরা ছোট মেয়েটি আমাকে বাহির করিয়া দেখিত, আছি কি নাই। আমি কি পালাই ? পা ত নাই স্থতরাং এ কথা বলা আমার সাজে না; কিন্তু যদি থাকিত, তবে শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমি পলাইতাম না। তত স্থ্য, তত যত্ন আর কোথায় পাইতাম ? আমি তথন দেখিতে কি স্থানরই হইয়াছিলাম! যন্ত্র হইতে সভা বাহির হইয়াছি; ঝক্মক্ করিতেছি;

দেহে স্থানে স্থানে দিন্দুর মাথা, এমন অন্ন টাকারই ভাগো ঘটয়া থাকে।

একদিন বাড়ীতে "জামাই এসেছে, জামাই এসেছে" এই কোলাহণ শুনিতে পাইলাম। তইদিন খুব লোকজন, হাস্তপরিহাসে বাড়ী গুলজার রহিল: তাহার পর দিন ক্রন্দন: মেয়েট কুঁপিয়া কুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল। জামাইটার উপর ভারী রাগ হইল; মনে হইতে লাগিল, যদি আমি উহার হইতাম, তবে এই দণ্ডেই হারাইয়া যাইতাম। যেন হারাইয়া যাওয়াটা আনার সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন। তোমার পাঠকেরা বোধ হয় এ কথায় কেহ আপত্তি করিবেন না; তাঁহারা কি শত সহস্রবার এমন ইচ্ছা করেন নাই যাহা ভাঁহাদের পক্ষে এমনই অসম্ভব ? সে কথা যাক। বোড়ার গাড়ী, ভাহার পর রেলের গাড়ী তাহার পর ধামারে চড়িয়া আমি অনেক দুর গেলাম: ক্রমে মেয়েটির শ্বন্ধরবাড়ী পৌছিলাম। বিবাহের পর বণু এই প্রথম "বরবসত" করিতে আদিল। দেখিলাম, তাহার শুশুর বাশুড়ী দরিদ্র; ছেলেটি গ্রামের স্থুলে শিক্ষকতা করে, গুটিকত টাকা বেতন পায় তাহাতেই কষ্টে-সষ্টে সংসারটি চলিয়া যায়। ছেলের মা-টি রুগ্না, মাসের মধ্যে পনেরো দিন তাঁহাকে শ্বনশায়ী থাকিতে হয়। চারু আসিয়া, রন্ধনশালায় তাঁহার "প্রবেশ নিষেধ" করিল। যে চারু কলিকাতার অটালিকায় বাস করিত, মায়ের কোলের মেয়েট, কত আদরের, তিনি কথনও তাহাকে একটি কায় করিতে দেন নাই, সেই চারু সকালে উঠিয়াই চৌকাঠে জল দিতে লাগিল, ঘর বারান্দা অঞ্চন পরিষ্কার করিতে লাগিল, দেখিয়া আমার বেমন ছংখ হইত, তেমনই আহলাদও হইত। একটি ঠিকা ঝি ছিল, দে ই বাসন মাজিয়া কাপড় কাচিয়া দিয়া যাইত; চারু ধুচুনি করিয়া পুরুরের ঘাট হইতে চাউল ধুইয়া আনিয়া, তরকারি কুটিয়া,

মসলা বাটিয়া দশটার সময় স্বামীর "সুলের ভাত" প্রস্তুত করিয়া দিত। চারু তাহাদের পরিবারে আসিয়া যত শোভা করিল, তত কায করিল, তত সহও করিল। তাহার স্বামীটও দেখিলাম বেশ মামুষ, অর্দ্ধরাত্তি মবধি তাহাদের কত গল্ল হইত, কত হাসিথুসি হইত, কোন কোনও দিন প্রদীপ লইয়া চুইজনে তাস থেলিতে বসিত। কিন্তু তাহাদের এ মুখ অধিক দিন রহিল না। তাহার স্বামী ভারে পডিল, তিন মাস মাহিনা পাইল না: সংসারে দৈক্তদশা ঘিরিয়া আসিল। পিতার নিকট চাক সাহায্য প্রার্থনা করে নাই--নিছের যতগুলি টাকা ছিল, সব থরচ করিয়া ফেলিয়াছে; শেষে একদিন বাক্স খুলিয়া আমার থাকিবার কোটাট বাহির করিল। আমাকে লইয়া আমার গায়ের সিন্দুর বস্তে ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া মুছিয়া ফেলিল, তাহার পর জলে ধুইয়া ফেলিল, যথন দেখিল কোথাও সিন্দুরের আর চিজনাত্রও নাই, তথন দাসীহস্তে দিয়া চাউল কিনিতে পাঠাইল। একটু তঃথ করিল না, একটি দীর্ঘনি:খাস ফেলিল না, অকাতরচিত্তে আমাকে বিদায় দিল। তাহা দেখিয়া প্রথমটা মামি অতান্ত মনঃকণ্ট পাইয়াছিলাম। পরে ভাবিয়া দেখিলাম, আমাদের জাতিটাই বড় খারাপ: আমাদের যে অধিক ভালবাদে, সেই নিন্দার পাত্র হয়। চারু যদি আমার বিদায় দিবার সময় অঞ্পাত করিত. তবে সে কার্যাটা নিতান্ত অচাক হইত সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমি দে রাত্রি মুদির তহবিল বাক্সে যাপন করিলাম।

পরদিন প্রভাতে বাক্সে বিসিয়া বেচা কেনা, দরদস্তর, তাগাদা স্তোক-বাক্যের বিচিত্র কোলাহল শুনিতে লাগিলান। যত বেলা হইতে লাগিল, তত্তই থরিদার বাড়িতে লাগিল। বেলা নম্বটার পর ক্রমে কমিয়া আসিল, ঘণ্টা ছই পরে দোকান একেবারে নিস্তন্ধ। কেবল মধ্যে মধ্যে পথে ছই এক খানা গোকর গাড়ীর চাকার কাঁচ্কোঁচ্ এবং চালকের জিহবা ও তালুর সাহায়ে উচ্চারিত অন্তুত অন্তুত শব্দ কর্ণগোচর হইতে লাগিল। বেলা যথন দ্বিপ্রহর, তথন মাথার গামছা বাধিরা পাণ চিবাইতে চিবাইতে মুদির ছেলে আসিরা বলিল, "বাবা থেয়ে আসগে, আমি আগ্লুই।" মুদি তহাবল বাক্সে চাবি বন্ধ করিয়া চাবির গোচ্ছা ঘূন্সিতে বাঁধিয়া লইল; ছেলেকে বলিল, "দেখিদ্ যেন খদের ঠকিয়ে না যার—আর বেশী টাকার জিনিস চার ত বলিদ্, বসো তামুক খাও, বাবা এল বলে।" মুদি চলিয়া গেল; অলক্ষণ পরে গুন্ গুন্ করিয়া মুদিপুত্র গান ধরিল,—

প্রাণপতি করি এই মিনতি আমার জীবন রামকে বনে দি-ই-ওনা।

একবার পথে নামিয়া দেখিয়া আসিল, বাবা অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। তথন সে আপনার ঘূন্সি হইতে একটি চাবি বাহির করিয়া তহবিল বাক্সটি খুলিয়া ফেলিল। তৈলােজ্জল ক্ষুমুখমগুলে শুলুদন্ত-পংক্তির শােভা বিস্তার করিয়া বলিল,—"এ:, আজ আর মেলা নেই; বেশী নিলে বাবা শালা টপ্ করে ধরে ফেলবে"—বলিয়া আমাকে তুলিয়া লইল, আর একটা আধুলি লইল, লইয়া কোঁচার খুটে বাঁধিল, বাঁধিয়া সমস্তটা পেট কাপড়ে শুঁজিয়া রাখিল। বাক্স বন্ধ করিয়া তথন আবার পূর্ব্মত বাড় কাঁপাইয়া ভাহার সঙ্গীতচর্চা চলিতে লাগিল,—

় জীবন রামকে সঙ্গে করে, না হর থাব ভিক্ষা করে,

অযোধ্যা পুরে।

জীবন রামকে বনে দিলে

জীবনে জীবন রবে না---আ-আ-আ। ইত্যাদি

তাহার আচরণ দেখিয়া আমি মনে মনে হাসিতে লাগিলাম; ভাবিলাম, দেখ একবার, কলিকালে বাপ বেটায় বিশ্বাস নাই, অন্ত লোকের মধ্যে থাকিবে কি করিয়া ? নেই দিন বৈকালে তাহার পেটকাপড় হইছে একটি ময়ল। ছিটের থলির মধ্যে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া একটি ভাগ: টিনের পেটারায় বন্ধ হইলাম। এ অবস্থায় আমায় মাস ছই থাকিতে ইইয়াছিল।

একদিন শুনিলাম, মুদিপুত্র মামার বাড়ী যাইতেছে। যাগা আশা করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটল; যাত্রা করিবার সময় আমার থাণাটি চুপে চুপে বাহির করিয়া লইয়া গেল। পথে যাইতে যাইতে পিতৃদত্ত সতপারে অর্জিত আরও কয়েকটি টাকা থলির ভিতর রাথিয়া দিল। গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, কবাণ, রাস্তামেরামতকারী কণ্ট্রাক্টর মিন্ত্রী প্রভৃতি বছলোকের নিকট হইতে কলিকা লইয়া তামাক খাইতে থাইতে, কখনও উচৈঃম্বরে কখনও শুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে, সহচারী লোকদিগের নাম, ধাম, গস্তবাস্থান, পিতৃপুরুষের পরিচয় সম্বদ্ধে সহক্র অনর্থক প্রশ্ন করিতে করিতে, বগলে ছাতা, বামহন্তে জুতা ও দক্ষিণে পুঁটলী লইয়া অবশেষে স্টেশনে উত্তীণ হইল। টিনিটি কিনিবার সময় আমাকে ছাড়িয়া দিল, আমি সেই ত্র্নন্তময় বস্ত্রকারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাচিলাম।

টিকিট বাবু আমাকে পাইবামাত্র একবার ঠং করিয়া টেবিলে আছাড় দিলেন,—আমি ভাবিলাম, "বাবা, বছনি হইল মন্দ নয়, এইরূপ বার-কতক হইলেই ত গিয়াছ!" বতক্ষণ টিকিট বিক্রেয় চ্লিতে লাগিল, ততক্ষণ আমি চিৎ হইয়া টেবিলের উপরই পড়িয়া রহিলাম। আমার উপরে, পার্শে, ঝন্ঝন্ করিয়া আরও টাকা, আয়ুলি, সিকি, ছয়ানি, পয়সা আসিয়া পড়িতে লাগিল। বিক্রেয় শেষ হইলে, বাবু ভিয়ভিয় মূলোর মুলা পৃথক্ করিয়া গণিয়া সাজাইয়া ক্যাশ মিলাইতে লাগিলেন। শেষে আলমারি বদ্ধ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

অনেকক্ষণ পরে পুনরায় টিকিটের ঘণ্টা বাজিল। আবার আলমারি খুলিল। কিয়ৎক্ষণ পরে টিকিট বাবুর একটি কার্য্য দেখিয়া আমি অতা হ বিশ্বিত হইলাম। আলমারির একটি কোণে একটি টাকা একাকী পড়িয়া ছিল: বেশ করিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিলান সেটি অভিজাতবংশীয় নতে.— অর্থাৎ তোমরা যাহাকে বল মেকি টাকা। টিকিট বাবু এক ব্যক্তির নিকট টাকা লইয়া, সাঁ করিয়া সেই টাকা বাহির করিয়া তাহাকে ফিরিয়া मिलन, तिललन,—"वननार्या नाउ, এটা চলিবে না।" সে বেচারী তাঁহার জুয়াচুরি ধারতে পারিল না; বলিল, "দোহাই হুজুর, আর আমার একটিও টাকা নেই, এই স্থাথেন আমার কাপড় চোপড়। ফেমন করে হোক, ভান আমায় নিজাহ করে কর্তা।" বাবু রুচ্ম্বরে বলি-লেন—"একি কতার বাবার ঘরের কথা ? কি করে তোমায় নির্বাহ করে দেব ? যথন আমার মাইনে থেকে কেটে নেবে তথন কোন বেটাকে ধর্বো ?" লোকটা যত কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল, বাবু মহাশয় তত্ই সপ্তমে চডিতে লাগিলেন। তিনি অনায়াসেই সেই টাকা পরে অন্ত কাহারও স্বয়ে চাপাইতে পারিতেন, কিন্তু কি জানি কেন তিনি রণে ভঙ্গ দিতে চাহিলেন না। বাবু অবশেষে অগ্নিশ্মা ইটয়া তাহার বাকী টাকা প্রসাগুলি মুঠা করিয়া হুছঙ্কারের সহিত সেই গ্রী-বের গায়ে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন; সে বাক্তির আর যাওয়া হইল না ৷ আহা, আবার বোধ হয় তাহাকে পাঁচ সাত ক্রোশ হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিয়া একটি ভাল টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইয়াছিল।

সেই দিন রাত্রে ডাকগাড়ীর পূর্ব্বে এক সাহেব আসিয়া বোছাইব টিকিট চাহিলেন। নোট দিয়া তাঁহার যে টাকা ফিরিল, তাহার সহিত আমাকেও যাইতে হইল। আমি স্থকোমল চর্ম্মপেটিকার বন্ধ হইয়া সাহেপ্রের পকেটে বাসা করিলাম। পথে যাইতে যাইতে কথার বার্ত্তায়

জানিতে পারিলাম, তিনি নৃতন মাজিট্রেট্ ইইয়া ইংলও হইতে আসিয়াছিলেন, সম্প্রতি ছুটি লইয়া বিবাহ করিতে যাইতেছেন। আমি
মনে করিলাম, এই স্থযোগে একবার বিলাতটা বেড়াইয়া আসা হইবে;
আশায় উৎফুল হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার
মনোরণ পূর্ণ হইল না; সাহেব জাহাজে আরোহণ করিবার পূর্বেষ ফেলেটেলে পানাহার করিলেন, তথায় আমায় পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।
আমি হোটেলের ক্যাশবাক্সে এবং ক্যাশবাক্স হইতে আয়রণচেপ্টে স্থান
প্রাপ্ত হইলাম।

আমি এই সমন্ন তাহাকে বাধা দিন্না বলিলাম,—"ওহে তোমার গাল যে ক্রমশ 'ডল্' হইন্না পড়িতেছে; আমার পাঠকেরা যে বিরক্ত হইন্না উঠিবেল; তাহা ছাড়া তোমার জীবনের প্রতি ঘটনা এরপ পুথান্বপুথারূপে লিখিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর যে নিতাস্ত দীর্ঘ হইন্না পড়িবে। তুমি বরং তোমার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সংক্ষেপে বলিন্না যাও।" মুখনল বলিল,—"বটে গ আছে। তাহাই হইবে। মার আমার জীবনের বেশী বাকীও নাই, কিন্তু আসল ঘটনাগুলিই বাকী রহিন্নাছে। উ:—আমি এত হংখ সহ্ করিয়াছি, এত স্থখভোগ কবিয়াছি যে, তোমরা হইলে আতিশয়ে দম ফাটিয়া মরিয়া যাইতে। মন দিয়া শুন।

হোটেলের আয়রণচেপ্তে প্রতিদিন টাকা যাহা জমা হয়, পর্নিন সমস্ত ব্যাকে গিয়া পৌছে—কিন্তু আমাকে ব্যাকে যাইতে হইল না। হোটেল সাহেবের কনিষ্ঠ পুল্লটি অত্যন্ত শিকারপ্রিয়। সে সেই দিন বছ বন্ধ্ সমভিব্যাহারে দ্রদেশে শিকার করিতে চলিল। পথখরচের জন্ম একথানা নোট ভাঙ্গাইয়া টাকা লইল, তাহার মধ্যে আমি পড়িয়া গোলাম। সাহেবতনয়গণ বোপাই প্রেশনে গাড়ী চড়িয়া পাঁচ ছয় ঘণ্টারু

পর এক স্থানে অবতরণ করিল; ষ্টেশনের কিছু দূরে তামু ফেলা ছিল; সেখানে পানাহার করিয়া হিপ্ হিপ্ ছররে নাদে দিগন্ত প্রকম্পিত করিতে করিতে জঙ্গলে প্রবেশ করিল। তুমদাম বন্দুকের আওয়াজ, বিজাতীয় চীৎকার, কথনও ধীরপদে গমন, কখনও ধাবন কথনও লক্ষন, এইরূপ করিয়া সন্ধ্যা হইয়া আসিলে সকলে তাম্বতে ফিরিল। এইরূপ সাহেবের পকেটে থাকিয়া প্রতিদিন শিকারে যাইতে লাগিলাম। একদিন একটা ক্লফ্লারজাতীয় হরিণ সাহেবদের লক্ষ্য বার্থ করিয়া একটা গভীর জঙ্গলে লুকায়িত হইল। সে জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিতে সাহেবেরা অনেক চেষ্টা করিল,কিন্তু পথ খুঁজিয়া পাইল না। সেই স্থানে কাঠুরিয়াদের একটি ছোট মেয়ে কাঁসার মল পরিয়া দাঁডাইয়া তামাসা দেখিতেছিল. সে বলিল,—"দাহেব লোক, আমি প্রবেশের পথ দেখাইয়া দিতে পারি আমার কি দিবে আগে বল।" আমার সাহেব, পেণ্টালুনের পকেট আমাকে হইতে বাহির করিয়া নেয়েটকে দেখাইল: দেখাইয়া আমাকে বক-পকেটে ফেলিয়া দিল। মেয়েট আগে চলিল, সাহেবেরা তাহার অনুগমন করিল; শেষে মেয়েটির দর্শিত পথে এক স্থানে পুব ঝুঁকিয়া হুই হাতে ডালপালা ঠেলিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিল। মেয়েটি তথন প্রতিশ্রুত পুরস্কার চাহিল; সাহেব বন্দুক উঠাইরা বিক্বত মোটা গলায় বলিল, "ব্যা—গো।" সে বেচারী স্থবিধা নয় দেখিয়া সরিয়া পড়িল। সাহেবের এ আচরণ দেখিয়া আমার বড লজ্জা হইতে লাগিল। ইচ্ছা করিতে লাগিল, এই তুরাচারের কাছ হইতে হারাইয়া যাই: এবার আমার অভীষ্ট সফলও হইল এবং আমার कीवत्नत्र मर्सारभक्ता स्राथंत्र काल चात्रख रहेता। मारहवर्गण रुत्रिर्गत कन्न অনেক বার্থ চেষ্টা করিয়া জঙ্গল হইতে বাহিরে আসিল। যথন সন্ধাা হয় হয়, মোটা ঘাসগুলি বেল দেখা যাইতেছে, সুক্ষগুলি ভাল দেখা বাইতেছে

না, তথন সাহেবেরা এক অনতিউচ্চ প্রস্তরবেদীর উপর উঠিল। সেথান হইতে কিছু দ্রে থালের ধারে বস্তহংস চরিতেছিল। সাহেবেরা তাহাদের প্রতি লক্ষা করিবার চেষ্টা করিল। একটা বৃক্ষের স্থুলবক্রশাথার উপর ভর দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া আমার সাহেব যথন নিশানা করিতেছিল, তথন আমি তাহার বৃক-পকেট হইতে ঠুন্ করিয়া পড়িয়া গেলাম। সাহেব আমার পতনশব্দ বোধ হয় শুনিতে পাইল, কারণ তাহার মুথে "ডাাম" এইরূপ শব্দের অফুটধ্বনি শুনিয়াছিলাম, কিন্তু সে যেমন করিতেছিল, তেমনি করিতে রহিল। আমি এই অবসরে পাথরের উপর দিয়া, ঘাসের উপর দিয়া, বালির উপর দিয়া, গড়াইয়া ঠিক্রাইয়া একটা গাবভেরে গুার ঝোপের পাশে গিয়া পড়িলাম। সাহেবের বন্দুক সেবার বিশ্বাস রাথিল। পাথীর ঝাঁক উড়িয়া গেল কিন্তু তুইটা পড়িয়া মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করিতে লাগিল। সাহেব মন্ত হইয়া সেইদিকে ছুটিল, আমার কথা আর থেয়াল হইল না।

সাহেবেরা চলিয়া গেলে, আমি মুক্ত আকাশের তলে, মুক্ত বাতাসে পড়িয়া রহিলাম। আজ আমার জীবনের বড় শুভরাত্রি। এমন আরাম, এমন স্বাধীনতা জন্মের পর আমার ভাগ্যে এই প্রথম ঘটল। সে রাত্রি অতি আহলাদে আমি নিদ্রা যাইতে পারিলাম না। সন্ধ্যার অন্ধর্যার ঘনাইয়া আসিল, মূহ্মনদ বাতাস বহিতে লাগিল, দূরে কাছে ঝোণে ঝাণে বনপুষ্প ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, তাহার গন্ধ এক প্রকার নৃতনতর। আমি বাল্লে বাল্লে অতর ও বিলাতী এসেন্স, বাগানে বাগানে গোলাপ, বেলা, রজনীগন্ধা, কত পুষ্পের আদ্রাণ পাইয়াছি, কিন্তু এমনটি আর কোথাও পাই নাই—সে অতি অপূর্ব্ধ।

আমি বলিনাম,—"ভূল; তোমার ওটি ভূল। স্বাষ্ট্র আদিকালে বাগানের ফুলও বনে ফুটিত, কিন্তু যে সকল ফুলকে শোভায় সৌরভে শ্রেষ্ঠ বলিরা মান্থ্য বিবেচনা করিল, তাহাদিগকেই তুলিরা আনিরা বাগান সাজাইল। বাগানের ফুল অপেক্ষা বনফুলকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওরা আধুনিক কবিদিগের একটা ফ্যাসান্ হইরাছে বটে, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ অবিচার।"

মুখনল বলিল,—"আমি ত আর কবি নহি, কোনও আধুনিক কাব্যও পাঠ করি নাই, তবে আমার সে গন্ধ এত ভাল লাগিয়াছিল কেন ?"

আমি অধ্যাপকোচিত গান্তীর্যোর সহিত বলিলাম,—"উহার ভিতর
একটু মনস্তব্ঘটিত জটিলতা আছে। যথন তুমি আতর, এসেন্স, বেলা,
গোলাপের গন্ধ ঘ্রাণেক্রিয়ে অন্তত্তব করিয়াছিলে, তথন তুমি পরাধীন।
এখন তুমি স্বাধীন। তথন ভালও মন্দ লাগিবার কথা, এখন মন্দও
স্থাবৎ লাগিবে। সেই শ্লোকটা জান না ?"

মুখনল বলিল,—"থাম, থাম, অত বিছা আনার নাই। আছো, না হয় তোমার থিওরিই মানিয়া লইলাম। শুনিয়া যাও, বৃথা তর্ক করিয়া রসভঙ্গ করিও না। হাঁ, কি বলিতেছিলাম ? চারিদিক্ হইতে ফুলের গন্ধ আদিতেছিল, আকাশে ছইটি একটি করিয়া শত সহস্র নক্ষত্র ছলিয়া উঠিল, জীবজন্তর কোথাও আর কোনও চিহ্ন দেখা গেল না, কেবল আনেক রাত্রে একটা নেকড়ে বাঘ জল থাইতে আসিয়াছিল, তাহার পা লাগিয়া একটা পাথর গড়াইয়া আমার অতি নিকট দিয়া নীচে গড়াইয়া গেল। রাত্রি গভীর হইল, আকাশে রুঞ্চপক্ষের চন্দ্রথণ্ড ভাসিয়া উঠিল, শিশির পড়িতে লাগিল,—সে কি লিয় ! প্রাণমন শীতল হইল; ভাবিলাম, এই ভারতবর্ষে সমাজীর মুখমণ্ডল-চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া কত কোটি কোটি আমার স্বজাতীয়গণ বিচরণ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কয়জন এমন করিয়া শিশির জলে স্লান করিতে পাইতেছে ? সকলে

चात्रत्र-(ठार्छ, ना रय कार्ट्यत वाट्य,--ना रय हर्मा (भेटिक वा क्रमात्न. নয় ত দেশী লোকের কাপড়ের কিম্বা চাদরের খুঁটে ট্যাকে এবং অবস্থা-বিশেষে কচ্ছে. আবদ্ধ আছে, ভাল করিয়া নি:খাসও ফেলিতে পাইতেছে না। আমি নিশ্চয়ই পূর্বজন্ম কোনও বৃহৎ পুণাকর্মের অফুষ্ঠান করিয়া-ছিলাম, সেই স্ক্রুতির বলে আমার এই সুখলাভ হইল। যদি কেত লোকালয়ে পথে ঘাটে দৈবাৎ পড়িয়াও থাকে, তবে দেও আমার স্থায় এমনি আরামে আছে বটে, কিন্তু সে তাহার কতক্ষণ ? প্রভাত হইতে না হইতেই কোনও উষাচারী পথিক তাহাকে কবলিত করিয়া পকেটে ফেলিবে. আবার যে হর্দশা সেই হর্দশা ! আর আমি দিনের পর দিন. রাত্রির পর রাত্রি এইথানে পড়িয়া বিশুদ্ধতম বনবায়ু সেবন করিব, শিশিরে অঙ্গধাবন করিব, পাথীর গান শুনিয়া ঘুমাইয়া পড়িব, মুথে প্রভাতের রৌদ্র আসিয়া লাগিলে জাগিয়া উঠিব। আহা ! যদি চলিতে পারিতাম. তবে ঐ ক্টিকস্বচ্ছ ঝরণার জল একটু পান করিয়া আসিতাম আর গোটাকত ঐ ফুল তুলিয়া আনিয়া বিছাইয়া শয়ন করিতাম, আর ঐ কি একটা লাল টুকটুকে ফল পাকিয়া রহিয়াছে, উহার রস নিয়া মুখটি একটু রাঙাইয়া লইতাম। বাসনার এইরূপ নিক্ষল আবেগ প্রতিনিয়ত আমার বক্ষ:পঞ্জরে আঘাত করিত, তথাপি বড় হথে ছিলাম। কিন্তু প্রতিদিন আমার উপরে ধ্লিন্তর জমা হইতে লাগিল। দেখিলাম, ক্রমেই আছের ছইয়া পড়িতেছি। একটু ফু:খ হইল, কিন্তু কি করিব, উপায় নাই। মাদের পর মাদ চলিয়া গেল, আমি দম্পূর্ণরূপে আবৃত হইয়া গেলাম। আর পাথীর গান শুনিতে পাই না, ফুলের গন্ধ পাই না, নবরৌদ্ররাগে রঞ্জিত প্রভাতগগনের শোভা দেখিতে পাই না. আমি যেন গভীর নিদ্রায় মগ্ন রহিলাম। কতকাল পরে বলিতে পারি না, একদিন কিঞ্চিৎ শীত-লতা অমুভব করিলাম। দেখিলাম আমার দেহের মৃত্তিকাবরণ সিক্ত

হইতেছে: ক্রমে তাহা গলিয়া ধৌত হইয়া গেল; আমার বেন নিদ্রাভঙ্গ হইল; দেখিলাম, পাংশুবর্ণ মেঘে আকাশটা পুরিয়া গিয়াছে, মুবল-ধারায় রৃষ্টি পড়িতেছে, আমার এমন স্থথবাধ হইল যে, লে আর তুমি কি বুঝিবে ! তোমরা বুষ্টির সময় ছাতা, ওয়াটারপ্রফ ্ব্যবহার কর. প্রকৃতিদত্ত একটা মহামুখ হইতে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হইয়া থাক, তোমাদের কথাই স্বতন্ত্র। আমি দেখিলাম, বনের সমস্ত গাছপালা উন্মুখ হইয়া দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে, যেন কতদিনকার তৃষ্ণা আজ সাগ্রহে মিটাইতেছে। আকাশে বিচাতের ঝিলিক দিতে লাগিল: সেই এক চমৎকার ব্যাপার. একবার করিয়া বিচাৎ চমকে, আর আমি নিংখাস বন্ধ করিয়া থাকি---যতক্ষণ নেঘ না ডাকিবে, ততক্ষণ নিঃশ্বাস ফেলিব না। সে একটা খেলা মাত্র, তাহার কোনও বৈজ্ঞানিক বা আগ্নাত্মিক উদ্দেশ্য ছিল না। ক্রমে জল ছাড়িয়া গেল; পূর্ব্বদিকে রামধন্ত দেখা দিল; ক্রমে সন্ধ্যায় চারিদিক অন্ধকার হইয়া আদিল। বর্ধাকাল, প্রায়ই এইরূপ জল হইত: ক্রমে বর্ষা ছাড়িয়া শরৎ আসিল, হেমন্ত আসিল, আমি আবার ঢাকা পড়িয়া তরস্ত শীত হইতে আত্মরক্ষা করিলাম। আবার বর্ধাকালে সহসা একদিন বাহির হইলাম। এইরূপ প্রতিবংসর হুইতে লাগিল; কয়বংসর কাটিয়া গেল, তাহার কোনও হিসাব রাখিতে পারি নাই: একদিন আমার অবস্থার আক্ষিক পরিবর্ত্তন ঘটিল।

ডিটেক্টিভ-পুলিশের এক দেশীয় কর্মচারী অশ্বারোহণে সেই বনে প্রবেশ করিয়া, যেথানে আমি পড়িয়াছিলাম, তাহার অতি নিকট দিয়াই যাইতেছিলেন। যেই আমাকে দেখিতে পাওয়া, অমনি অশ্ব হইতে লক্ষ দান, এবং বাকাব্যয় মাত্র না করিয়া আমাকে পকেটে গ্রহণ।

তুমি আমার জীবনচরিত সংক্ষেপে বলিতে বলিয়াছ; স্থতরাং কেমন করিয়া আমি পুলিশকর্মচারীর হস্ত হইতে পোষ্ঠ আফিসে

এবং তৎপর্দিন সেভিংস্বাাঙ্কের টাকার সহিত স্কুলের হেডমাষ্টারের निक्छे ७ क्रा क्रा क्ल-विद्क्रा मारश्वत थानमामा, म्र छ-বিক্রেতা, আয়কর কর্মচারী, গবর্ণমেণ্ট ট্রেজরি এবং তথা হইতে বহুলোকের হস্ত অতিক্রম করিয়া মিরজাপুরের এক পূজারীর হস্তে মাসিয়া পড়িলাম, তাহার সবিস্তার বর্ণনায় আর প্রয়োজন নাই। পজারী মহাশয় আমাকে টাঁাকে গুঁজিয়া গদার ঘাটে মান করিতে-ছিলেন, কম্পিতস্থরে উচ্চারণহণ্ট সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করিতেছিলেন এবং বিরলকেশ স্বমস্থ মন্তকথানিতে স্থন ক্রম্ঞালন ক্রিতে ক্রিতে ড়বের পর ডুব দিতেছিলেন। সহসা তাঁহার নীবিবন্ধ শিথিল হইল, আমি ঠাহার টাাক হইতে খলিত হইয়া অতি কোমল মৃত্তিকাশয়ন লাভ করিলাম। স্থানান্তে তীরে উঠিলে তিনি জানিতে পারিলেন আমি ছারাইয়াছি। আবার জলে নামিয়া ছুই দণ্ড ধরিয়া ডুব পাড়িয়া অনেক বার্থ অম্বেষণ করিলেন: আমার আশে পাশে তাঁহার হন্ত আসিয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু আমি যেখানকার সেইখানেই রহিলাম। স্রোতে স্রোতে চুল পরিমাণ সরিয়া সরিয়া সমস্ত দিবারাতে, যেখানে পড়িয়াছিলাম দেখান হইতে ছই হস্ত পরিমিত দূরে গিয়া পড়িলাম। দেখানে মগ্ন-জল, স্বতরাং পর্যদন স্নানের বেলা কেইই সেখানে আসিল না। আমি জলের ভিতর দিয়া জলতলবিহারী প্রাণিগণের আহার, ক্রীড়া, যুদ্ধ প্রভৃতি সমস্ত উন্তম দেখিতে লাগিলাম। সে রাজা সম্পূর্ণ অরাজক। সবল চুর্বালের প্রতি অবাধে নির্ভয়ে অত্যাচার করে; কেহ তাহার প্রতিবাদ বা প্রতি-বিধান করিতে অগ্রসর হয় না। কুন্তীর, রাজার মত গভীর হইয়া বদিয়া গাকেন, কাহারও দহিত বাক্যালাপ করেন না। আর করিবেনই বা কাহার সঙ্গে ৭ কেহ তাঁহার নিকট ঘেঁসিতেই সাহস করে না। মংস্ত-গণ থুব আনন্দ করিয়া বেড়াইতেছে। চুনা পুঁটরা কিছু চপল প্রকৃতির, প্রণিতামহ রোহিতের স্কল্পে, পুচ্ছে উঠিয়া নৃত্য করিতেছে। কর্ক টকুল আপন আপন বিবরে বিদিয়া দাড়া নাড়িতেছে। এইরপ জলবাসে মামার অনেক মাস অতিবাহিত হইল। জোঠের প্রচণ্ড গ্রীম্মে গঙ্গা আপনার জল সরাইয়া সরাইয়া একদিন আমাকে স্বীয় কুল্ফি হইতে মুক্ক করিয়া দিলেন, কিন্তু আমার উপর কিয়দংশ কর্দ্ধমের আচ্চাদন রাথিয়া গেলেন; বোধ হয় আশা ছিল, আবার প্রাবণ ভাদ্দ মাসে সময় ভাল হইলে আমাকে অধিকার করিবেন। কিন্তু তাহা হইল না। একটি প্রোঢ়া দাসী তীরে বিদিয়া কটাহ মাজিতে মাজিতে অঙ্গুলি দিয়া মৃত্তিকা সংগ্রহ করিতেছিল, সে আমাকে দৈবধন বলিয়া ললাটে স্পর্ণ করিয়া উত্তমরূপ ধৌত করণান্তর অঞ্চলবদ্ধ করিল।

অনেক রাত্রি হইরাছে তোমাকে আবার প্রভাতে গ্রামান্তরে রোগী দেখিতে যাইতে হইবে, ফ্তরাং গল্প শেষ করি। সেই দাদীর হস্ত হইতে ক্রমে আমি বহুলোকের হস্ত অতিক্রম করিয়া ভিজিট স্থরূপ কেমন করিয়া তোমার হাতে আসিয়া পড়িলাম, সে কথায় আর কাষ নাই; বিশেষ, উল্লেখযোগা ঘটনা তেমন কিছুই ঘটে নাই। একবার কেবল এক তুই বংসরের শিশু কর্তৃক তাহার মাতার অজ্ঞাতে ফুটস্ত ভাতের হাঁড়ির মধ্যে নিক্রিপ্ত হইয়া বিলক্ষণ বিপদে পড়িয়াছিলাম; কিন্তু হায় হায়। তাহার পর যে বিপদ ঘটয়াছে, তুলনা করিলে ভাতের হাঁড়ির সেই উত্তাপকে শাতলতাই বলিতে হয়। তুমি যথম গৃহিণীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একটা নৃত্র মুখনল গড়াইবার জন্ত অর্ণকার ডাকিয়া খুকীর মলের ভ্রমাংশের সহিত আমাকে অর্পণ করিলে, তর্থনি আমার আত্মাপুক্ষ শুকাইয়া গেল! তাহার পর সেই সন্তর্গিত মুৎপাত্র হাছরে রাথিয়া বাশের চোঙার ফুৎকার দিতে দিতে যথন আমার সাক্ষাৎ যমরূপী কৈলাস বেকরা আমাকে তাহাতে ফেলিল, তথ্ন উ:—

আমি বলিলাম—"ভাই! আর কায নাই; কিন্তু আমাকে অপরাধী কর কেন ? আমার দোষ কি ?

মুখনল বলিল,—"তোমার আর দোষ কি ? অদৃষ্ট ভিন্ন পথ নাই। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে। আমার জীবনী জনসমাজে প্রচার করিয়া তোমার এই অজ্ঞানক্কত পাপের প্রায়ন্চিত্ত করিও।"

## কাটা মুগু

#### প্রথম পরিচ্ছেদ।

বোগু দাদের বাদশাহ হারুণ-অল-রশিদ একজন ভুবন-বিখ্যাত নরপতি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় একশত বংসর পরে, তাঁহার বংশে আলি মহন্মদ নামক একজন বাদশাহ সিংহাসন প্রাপ্ত হ'ন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, দেশে মহম্মদীয় ধর্ম আর পূর্কের স্তায় নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালিত ইইতেছে না। দেশের অনেক লোক প্রতিমা-পূজক হইন্না উঠিতেছে, নানাবিধ কুদংস্কারের বশবর্তী হইন্না পড়িতেছে। তাহা দেখিয়া বাদশাহ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং স্থির করিলেন, তিনিও স্বীয় পূর্বপুরুষ প্রাতঃম্মরণীয় হারুণ-অল-রশিদের স্থায় তেব্দিল অর্থাৎ ছদ্মবেশে নগর পরিভ্রমণ করিবেন এবং ধম্মচ্যুত ব্যক্তিগণের কার্য্যকলাপ অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত শান্তি দিবেন। বাজ্যের কোথায় কোন ব্যক্তি থাইতে পাইতেছে না, সমস্ত নিজে স্বচক্ষে দেখিয়া তাহারও প্রতিবিধান করিবেন। ইহা হির করিয়া তিনি নানা-প্রকার ছন্মবেশে প্রতি রঙ্গনীতে নগর ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কোনও দিন ফকীরের বেশ, কোনও দিন থাজা অর্থাৎ ন ওদাগরের বেশ, কোনও দিন আমির ওমরাহের বেশ—কল কথা তাহার ২০০০ এতই গোপনীয় ছিল যে. কেহই তাহাকে চিনিতে পারিত কান চন্বৰ তাঁহার ছই চারিজন বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও অনুচর দে বিষয় অবগত ছিল।

ইতিমধ্যে রাজ্যে প্রবল অসম্ভোষ উপস্থিত হইল, এমন কি বিদ্রোহ হয় হয়। তথন বাদশাহ মনে করিলেন, এখন আমার এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশুক যে, আমার নিজ বিশ্বস্ত মন্ত্রীগণও কিছুই জানিতে না পারে। তাহাদের নিজের মনের অবস্থা কিরূপ, তাহারও অমুসন্ধান আবশুক।

ছন্মবেশের পোষাক প্রস্তুত করিবার জন্ম তিনি ভিন্ন ভিন্ন দরজিকে
নিযুক্ত করিতেন। এবার কোনও মন্ত্রীকে কিছু না বলিয়া মনস্থরি
নামক তাঁহার অতি বিশ্বস্ত গোলানকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেন, "সহরে
গিয়া কোনও একজন দরজিকে লইয়া আইস। গভীর রাত্রি হইলে
তাহাকে আনিবে। এরূপ সাবধানে আনিবে যে, সে দরজিও যেন না
জানিতে পারে যে, সে কোথায় আসিতেছে।"

গোলাম নত হইয়া বলিল—"বেশ আন্তান। প্রভুর আদেশ এই-ক্ষণেই পালন করিব।"

এই বলিয়া মনস্থরি বিদায় লইল। সন্ধা ২ইলে বেজেস্তান অর্থাৎ সহরের যে বাজারে বস্ত্রাদি বিক্রয় হয়, তথায় যাইয়। একজন সামান্ত দরজির অনুসন্ধান করিতে লাগিল। একটি কুদ্র তুর্গন্ধনয় গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া, একটি সামান্ত দোকানে গিয়া দেখিল, এক রুদ্ধ দরজির বিসিয়া একটা পুরাতন কোট মেরামত করিতেছে। দরজির দোকানে মৃত্তিকার প্রদীপে আলো জলিতেছে, তাহার চকুতে চশমা লাগানো। দেখিয়া মনস্থরি ভাবিল—"এই ঠিক লোক পাইয়াছি।"

দোকানে উঠিয় মনস্করি বলিল—"থলিফা সাহেব ! সেলাম আলেকুম।"

দর্জি তথন নিজকার্য্য ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, "আলেকুম দেলাম, কি চান আপনি ?" মনস্থরি কহিল—"আপনার নাম কি ?"

"আমার নাম আবছলা, কিন্তু লোকে আমাকে বাবাদল বলিয়া ভাকে।"

"আপনি কি দরজি ?"

"হা, আমি দরজির কার্যাও করি এবং মাছুয়া বাজারে যে কুড নসজিদ্ আছে, সেথানে মুয়েজ্জিনের কার্যাও করিয়া থাকি। আপনার কি তকুম ?"

"বাবাদল সাহেব, একটা পোষাক প্রস্তুত করিতে পারিবে ?"

"কেন পারিব না ? অবশু পারিব।"

"অনেক পর্যা পাইবে।"

"উত্তম কথা।"

মনস্থার তথন বলিল— "কিন্তু একটা কাষ তোমাকে করিতে হইবে। যেথানে তোনাকে পোষাকের মাপ লইতে হইবে, সে অতি গোপনীয় স্থান। আমি রাত্রিতে তোমার চথে রুমাল বাঁধিয়া সেথানে লইয়া যাইব। রাজি আছ ১°

দর্জি তথন বলিল—"তাই ত! এ যে বড় বিষম কথা। আজ্কাল যেরূপ দিন পড়িরাছে, তাহাতে ভয় হয়। আচ্ছা, তবে যদি আমাকে ভালরূপে বথ্শিস দাও, আমি সম্মত আছি। বেশী প্রসা পাইলে আমি স্বরং ইব্লিশ অর্থাৎ সয়তানের জন্মও পোষাক প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি।"

মনস্থরি বলিল—"তবে এই লও" বলিয়া দরজির হত্তে চ্ইটি স্থানুদ্রা প্রদান করিল।

একবারে তৃইটি স্বর্ণমূদ্রা গরীব দরজি জীবনেও কোন দিন পায় নাই, মুদ্রা পাইয়া অত্যন্ত গৃদী হইয়া বলিল—"কথন যাইতে হইবে ?" মনস্থরি কহিল—"রাত্রি বারোটার সমর এই দোকানে থাকিও. স্মামি তোমাকে দঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।" এই বলিয়া মনস্থরি প্রস্থান করিল।

বাবাদল তথন নিজের স্ত্রীকে এই স্কুসংবাদ দিবার জন্ম ব্যস্ত হইয়: দোকান বন্ধ করিয়া গুলে গেল।

তাহার স্ত্রীর নাম দিলকেরেব। সেও দরজির মতই বৃদ্ধ ইইয়া পড়িয়াছিল। স্বামীর নিকট এই স্থাসংবাদ শুনিয়া এবং স্বর্ণমূদ্রা ছইটি পাইয়া, স্বত্যস্ত আহলাদিত হইল। সেই রাত্রিতে তাহারা গ্রম গ্রম কাবাব কিনিয়া আহার করিল। কিছু আঙ্গুর ও মিষ্টান্নও আনিয়া ভোজন করিল। ভোজনাম্থে উত্তম ছই প্রেয়ালা কাফি প্রস্তুত করিয়া চইজনে পান করিতে করিতে মনের স্থাপে গ্রাহ্ম করিতে লাগিল।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাত্রি যথন বাবোটা বাজিল, বাবাদল তথন নিজ দোকানে গিছ দর্শন দিল। মনস্থরিও দেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিনা বাকাব্যয়ে মনস্থরি তথন বাবাদলের চক্ষুতে রুমাল বাধিল ! তাহার পর, নানা পথ দিয়া, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, একটি প\*চাতের ঘার দিয়া তাহাকে রাজবাটীতে প্রবেশ করাইল। স্থলতানের একটি গোপনীর কামরায় লইয়া গিয়া তাহার চকু হইতে রুমাল খুলিয়া দিল।

বাবাদল চক্ষু থূলিলে দেখিল, একটি স্থন্দর স্থসজ্জিত কামরা, কিয়

সেথানে একটি মাত্র ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছে। মনস্থরি বলিল— "এথানে থাক, আমি এথনই আসিতেছি"—বলিয়া চলিয়া গেল।

আরক্ষণ পরে শালের রুমালে জড়ান একটি পদার্থ লইয়া মনস্থরি ফিরিয়া আদিয়া বলিল, "এই দেখ, একটি ফকিরের পোবাক। এখন দেখিয়া বল, কয় দিনে এরপ একটি পোষাক তৈয়ারি করিতে পারিবে?" বলিয়া মনস্থারি প্রস্থান করিল।

দরজি তথন সেই পোষাকটি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে লাগিল। পরীক্ষা শেষে, সেটিকে আবার শালের রুমাল থানিতে জড়াইয়া রাথিয়া দিল। মনস্থারির প্রত্যাগ্যন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অরক্ষণ পরে এক জন উন্নতকার উত্তম পোবাকপরা লোক আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাহাকে দেখিয়া গরীব দরজির প্রাণ ভয়ে বাাকুল হইরা উঠিল। কিন্তু তিনি কোন কণা না বলিয়া, শালের ক্রমালে বাঁধা সেই বাণ্ডিবটি উঠাইয়া লইয়া প্রস্থান কবিলেন।

বেচারা দরজি ইহার অর্থ কিছুই বৃ্ঝিতে পারিল না। নীরবে বিসিয়া কেবল চিস্তা করিতে লাগিল।

সেই সময় আবার দরজা খুলিল, অন্ত একজন বাক্তি প্রবেশ করিল। তাহারও হত্তে শালের কমালে জড়ানো একটি বাণ্ডিল। প্রবেশ করিয়া সে বাক্তি অত্যন্ত নত হইয়া দরজিকে বারংবার সেলাম করিতে লাগিল। কাছে আসিয়া সেই বাণ্ডিলটি দরজির পদতলে রাথিয়া, মৃত্তিকা চুম্বন-পূর্মক সে ব্যক্তিও প্রস্থান করিল।

ইহা দেথিয়া দরজি অধিকতর আশ্চর্যা হইয়া ভাবিতে লাগিল, "এ সব কি ? আমাকে এত সেলাম করেই বা কেন, কোথায় আদিলাম, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ; কি বিপদই না জানি হইবে।" ইতিমধ্যে মনস্থরি আবার ফিরিয়া আসিল। বলিল, "তবে বাণ্ডিল উঠাও—বল কয়দিনে এরূপ পোষাক প্রস্তুত করিতে পারিবে ?"

বাবাদল বলিল, "তিন দিনের মধ্যেই প্রস্তুত করিয়া দিব"। বাণ্ডিল উঠাইরা লইল। ননস্থারি দরজির চক্ষে রুমাল বাধিয়া তাহাকে বাহির করিয়া লইয়া গেল, এবং নানাপথ ঘুরাইয়া, তাহার দোকানে পৌছাইয়া দিল। চক্ষু হইতে রুমাল খুলিয়া বলিল—"তিন দিন পরে আবার আসিব। যদি পোষাকটি প্রস্তুত পাই, তবে আর চুইটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়া পোষাক লইয়া যাইব"—বলিয়া মনস্থারি প্রস্তান করিল।

বাবাদল তথন তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিল। দিলফেরের স্বামীর ছঞ অতাস্ত উৎস্ক হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। বাবাদলকে দেখিয়া বলিল, "কি হইল গ"

বাবাদল বলিল, "নমুনা লইয়া মাসিয়াছি, কিছুই না, কেবল একটা সামান্ত ফকীরের পোষাক তৈয়ারি করিতে হইবে। তৈয়ারি চইলে আরও তুই মোহর দিবে বলিয়াছে।"

**निनारकरत्रव विनन्, "किक्रथ नमूना त्निथ १"** 

দর্জি বলিল, "এখন অধিক রাত্রি হইয়াছে, শয়ন করা যাউক। কল্য প্রভাতে দেখাইব।"

দিলফেরেব বলিল, "না এখনই দেখাও। আমার বড়ই কৌতুহল হইতেছে। না দেখিলে রাত্রে আমার নিদ্রা হইবে না।" এ কথা বলিয়া দিলফেরেব নিজেই বাণ্ডিলটি খুলিতে লাগিল। খুলিবামাত্র তাহা হইতে ফকীরের পোবাক বাহির হইল না, বাহির হইল একটা কাটা মুগু! টাট্কা কাটা একটা মান্তবের মুগু কমাল হইতে পড়িয়া ঘরের মেঝেতে গড়াইতে লাগিল। বৃদ্ধ দরজি ও তাহার স্ত্রী ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। মুগু দেখিয়াই বুড়া বুড়ি ভয়ে হস্ত ছারা নিজ নিজ 'চকু আর্ত করিয়া দাঁড়াইয়া কিশ্বৎক্ষণ কাঁপিতে লাগিল। তাহার পর 5কু থুলিয়া পরস্পরের প্রতি সবিশ্বয়ে চাহিয়া রহিল।

ক্রমে বুজ়ির বড় রাগ হইল। দাঁত মুখ থিচাইয়া স্বামীকে বলিল, "হতভাগা বুড়া! খুব কাষ আনিয়াছিদ্। এইবার বড় লোক হইবি! রাত পোহাইলে পুলিশ আসিয়া হাতে দড়ি দিয়া লইয়া যাইবে। ফাঁসি-কাঠে ঝুলাইয়া দিবে। তথন খুব বড়লোক হইবি!"

বু ন কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "আলা সেলা! বাবা সেলা! তাহার মা জাহালনে যাউক, তাহার বাপ জাহালনে যাউক, যে আমার উপর এই মহা বিপদ নিক্ষেপ করিলাছে। যথনই শুনিলাম, চক্ষে ক্ষমাল বাধিয়া লইলা যাইবে, তথনই ভাবিয়াছিলাম যে, তাহাদের মংলব ভাল নয়। আলা! আলা! এথন কি করি ? সে পাজির বাড়ীও চিনিতে পারিব না যে গিল্লা কাটা মুগু ফিরাইয়া দিব। দিলফেরেব! এখন কি করা যায় ?"

বৃদ্ধা বসিয়া ভাবিতে লাগিল। শেষে বলিল,—"যেমন করিয়াই হউক, এ কাটা মুণ্ডটাকে এখনি কোথাও সরাইতে হইবে। নহিলে প্রভাত হইলেই সর্বনাশ।"

দব্ধজি বলিল, "প্রভাত হইতে আর দেরী কি ? রাত্তি ত শেষ হইয়া আসিয়াছে। কোথায় এটাকে ফেলা যায় ?"

বৃদ্ধা আবার কিয়ংক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "এক কায কর। আমাদের বাড়ীর পাশে যে হাসান কটি ওয়ালা রহিয়াছে, সে ভোরে উঠিয়া কটি প্রস্তুত করিবে বলিয়া রোজ রাত্রিতে তুন্দ্রায় ময়দা ভরিয়া চূলীর মুথের কাছে রাথিয়া দেয়। একটা তুন্দ্রাতে এই মুগুটা ভরিয়া তাহার চুলীর কাছে রাথিয়া আইস, সে ভোরে উঠিয়া আগুন জালিয়া অন্ত তুন্দ্রাসহ এটাকেও ভিতরে ভরিয়া দিবে, তাহা হইলেই মুগুটা অর্দ্ধেক জলিয়া ষাইবে, আর কেহ চিনিতে পারিবে না।"

বাবাদল বলিল, "বাহবা দিলফেরেব ! স্থন্দর উপায় বলিয়াছ। তবে এখনই তাহাট কর।"

বৃজি তথনই গিয়া হাসান কটি ওয়ালরে চুলীর মূথের কাছে তুলুরায় ভরিয়া মূণ্ডটা রাথিয়া আসিল। দে কিরিয়া আসিলে, দরজি উত্তমরূপে গহের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তথন গুইজনে শ্যায় শ্যন করিয়া বলাবলি করিতে লাগিল, "বাহা হউক, এই দামী শালের ক্যালথানা ত আমাদের লাভ হইয়া গেল।"

রাত্রি শেষ হইলে হাসান রুটি ওয়ালা উঠিয়া নিজ পুত্রকে ডাক দিয়া বলিল, "মামুদ!—ওরে মামুদ। ওঠ। আগুন জাল।"

তথন পিতাপুলে বাহির হইল আদিল। কাঠ, থড়, গুক্না পাত: প্রভৃতি নানা দাফ্ দ্রব্য চুল্লীর ভিতরে প্রবেশ করাইল অগ্নি দিল।

একটা কুকুর রুটির টুক্রা টাক্র। থাইবার জন্য দোকানের নীচে রাস্তায় সর্কান ই বসিয়া থাকিত। সেহ কুকুরটা হঠাৎ বিকট চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। চীৎকার করে আর মধ্যে মধ্যে নাক তুলিয়া যেন কি ভাঁকিতে থাকে।

হাসান বলিল, "মামুদ্! দেখ ও, কুকুরটা অমন করে কেন ?" মামুদ একটা কাঠ লইয়া কুকুরকে তাড়াইতে গেল, কিন্তু কুকুরটা এক লক্ষে দোকানে উঠিয়া একটা তুন্রায় টান দিল। হাসান ও মামুদ্ মহাক্রোধে কুকুরকে মারিতে যাইতেছিল, এমন সময় কুকুরের টানাটানিতে তুন্বার মুধ থুলিয়া গিয়া কাটামুগু বাহির হইয়া পড়িল।

তাহা দেখিরা হাসান বলিল, "আলা আলা! এ কোন্ শরতানের কার্যা ? কি সর্বনাশ! কে খুন করিয়া এ মাণা এখানে রাখিরা গেল ? কি সৌভাগ্য যে কুকুরটা ব্ঝিতে পারিয়াছিল, নহিলে আমাদের চুল্লী অপবিত্র হইয়া যাইত। আলা খুব বাচাইয়াছেন। এখন এ স্ভটা কি করা যায় ? এটাকে এখানে দেখিলে লোকে ত আমাদিগকেই খুনী বলিয়া সন্দেহ করিবে। শেষ কি ফাঁসি যাইব নাকি ?"

মামূদ বলিল, "বাবা! এটা ত সরাইতে ইইতেছে। এখন প্রভাত ইইতে বিলম্ব নাই, কি করা বায় ?"

হাসান বলিল, "আমাদের দোকানের পাশে যে কি ওর আলি নাপিতের দোকান আছে, সেথানেই এটাকে রাখিয়া আয়। কিওর আলি এখনি দোকান খুলিবে, তাহার এক চক্ষু অন্ধ, সে তোকে দেখিতে পাইবে না, এই বেলা যা।"

ইতিমধ্যে কিওর আলি আসিয়া আপনার দোকান খুলিল। তথনও ভাল আলো হয় নাই। মামুদ আন্তে আত্তে গিয়া দেখিল, কিওর আলি পাখের ঘরে গিয়া জল গরম করিবার বন্দোবত্ত করিতেছে। মামুদ্ তথন একটা বাশ মুভের গলার ভিতর চুকাইয়া, সেটাকে একথানা কুশীর উপব থাড়া করিয়া দিল। থানকতক তোয়ালিয়া কুশীর আসে পাশে জড়াইয়া দিল। এইরূপ রাথিয়া মামুদ্ আত্তে আত্তে পলায়ন করিল।

জল গরম করিয়া কিওর আলি দোকানে প্রবেশ করিল। একে মন্ধকার, তাহাতে এক চকু নাই, কিওর আলি ভাবিল, কোনও ধরিদার নথো কামাইবার জন্ম আসিয়া বসিয়াছে। তাই সে বলিল, "সেলাম আলেকুম ভাই! আজ যে এত সকালে আসিয়াছ?" এই বলিয়া আপন মনে একটা টিনের পাত্রে একটু গরম জল ঢালিল, সাবান লইল, কুরখানি চোথাইয়া, ধরিদারের নিকট আসিয়া, সাবান জল মাথাইবার জন্ম মাথাটায় হাত দিল। মাথা তৎক্ষণাৎ কুশী হইতে মেঝেতে পড়িয়া গড়াইতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া নাপিত ভরে এক লন্ফে দোকান হইতে রাস্তায় নামিয়া গড়িল। নামিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তথনও রাস্তায় কোন লোক চলাচল করিতেছে না। তথন আবার আস্তে আস্তে দোকানে উঠিয়া, মুগুটা ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। আপন মনে বলিল, "এ মে দেখিতেছি শুধুই মাথা, দেহটা তবে কোথায় গেল ?" পরে মুগুটাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এঁটা! তুই কোথা হইতে আসিলি ? আমাকে ফাঁসাইবার চেষ্টা ? আচ্ছা, আচ্ছা, আমার একটা মাত্র চক্ষু বলিয়া মনে করিস্ না বে, আফি বড় নিরীহ ব্যক্তি। তোকে উপযুক্ত শান্তি দিতেছি। আমার দোকানের পাশে ইয়ানাকি নামক গ্রীসদেশীয় একজন কাবাবাচ আছে, সে তাহার স্বধ্যাবলম্বী জু কাকেরগণের জন্ত কাবাব তৈয়ারী করে। কাবাবের জন্ত সে যে সকল মাংস কাটিয়া রাথিয়াছে, তোকে তাহারই মধ্যে ফেলিয়া আসি, কাবাবচি আসিয়া অন্ত মাংসের সঙ্গে তোকেও কাটিয়া কুটিয়া কাবাব বানাহয়া ফেলিবে। মন্ধক কাফের বেটারা মন্থয়ে-মাংসের কামাব থাইয়া।"

ইয়ানাকির কাবাবের দোকান ছিল, সরবত প্রাকৃতি নানাবিধ পানীয় দ্রবাও সে বিক্রয় করিত। আর গোপনে বিক্রয় করিত মছ। কি ওব আলি নাঝে মাঝে গোপনে ইয়ানাকির দোকানে গিয়া মন্ত পান করিয়া আসিত। কাটা মুগুটা তোয়ালে দিয়া জড়াইয়া, পশ্চাতে লইয়া কি ওর আলি ইয়ানাকির দোকানে গিয়া উপস্থিত হইল।

ইয়ানাকি বলিল, "আদাব আরজ মিঞা ! আজ এত ভোরেই কৃষ্ণ পাইয়াছে নাকি ?"

কিওর আলি বলিল, "আদাব আরজ! হাঁ এখন বেশী নয়, এই এক ছটাক আন্দাজ দোয়াস্তা, একটু বেশী সরবত মিশাইয়া আনিয়া দাঁও ৩. গুলাটা বড় শুকাইয়াছে।" ইয়ানাকি তথন হাসিতে হাসিতে পাশের ঘরে মথ মিশ্রিত সরবত প্রস্তুত করিতে প্রবেশ ক।রল। কিওর আলি এই স্থবোগে মাংসের ঝুড়ির ভিতর কাটা মুগুটা লুকাইয়া রাখিল। পরে ইয়ানাকি আসিলে, সরবত পান করিয়া বলিল—"গরমাগরম থানিকটা কাবাব তৈয়ারি করিয়া আমার দোকানে পাঠাইয়া দাও ত, বড় কুধা হইয়াছে।" এই বলিয়া কাবাবচীকে পয়সা দিয়া কিওর আলি প্রস্থান করিল। মনে ভাবিয়াভিল, কাবাব পাঠাইয়া দিলে, তাহা ফেলিয়া দিলেই চলিবে; ঐ ঝুড়ির মাংস হইতেই কাবাব প্রস্তুত করিবে ত গ কিছু পয়সা নপ্ত হইল, কিন্তু, একটা মহা বিপদ হইতে মুক্ত হইলাম।

এদিকে কি ওর আলি চলিয়া গেলে, ইয়ানাকি তাহার কাবাবের জন্ত এক টুক্রা মাংস কুড়ি হউতে খুঁজিতে লাগিল। মনে মনে বলিল, "তাজা মাংস দিতেছি না। মুসলমানের পক্ষে বাসি মাংসই হথেষ্ট।" এই বলিয়া এক টুক্রা বাসি মাংস অবেষণ করিতে করিতে, কাটা মুও বাহির হইয়া পড়িল।

ইয়ানাকি তথন আশ্চণা ও ভীত হইয়া বলিল,—"সর্ধনাশ ! এ কি ?
এটা কোথা হইতে আসিল ? কাহার মৃও ? দেখিতেছি মুসলমানের মুও ।
বেশ হইয়াছে । এইরূপ সব মুসলমানের মুও আমি কাটিতে পারি, তবে
বঙ সুখ হয় । ম্সলমানেরা আমাদিগকে কাকের বলিয়া য়ণা করে ।
ইচ্ছা করে সব মুসলমানের মুও কাটিয়া কাবাব বানাই ।"

কিন্তু পরক্ষণেই ইয়ানাকির মনে অভান্ত ভয়ের সঞ্চার হইল। মনে ননে বলিল, "এ ত খুন হইয়াছে দেখিতেছি। কে আমার শক্ত আছে, খনটা আমার ঘাড়েই চাপাইবার চেষ্টা করিয়াছে! কিন্তু এখন এ মুণ্ডটা লইয়া কি করি? কোথায় ফেলি ?"

ইয়ানাকি চিন্তা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই বলিয়া উঠিল, "ঠিক হইয়াছে। রাজদত্তে দণ্ডিত সেই জূ-টার মৃতদেহ পথের ধারে পড়িয়া আছে, দেইখানেই এটা রাথিয়া আসি।"

তৎকালে মুসলমান রাজ্যে যদি রাজদণ্ডে কোনও বাক্তির মস্তকচ্ছেদ হইত, তবে তাহার দেহ তিন দিন অবধি রাজপথে ফেলিয়া রাখা হইত। উদ্দেশ্য, ইহা দেখিয়া সকলে ভয় পাইবে, কেহ আর সেরূপ গুরুতর অপরাধ করিতে সাহসী হইবে না।

তথন মাত্র প্রভাত হইয়াছে। রাজপথে লোক চলাচল স্থারস্ত হয়
নাই। ইয়ানাকি সেই কাটা মুগুটা কাপড়ে জড়াইয়া লইয়া কিছু দ্রে
পতিত সেই জু'র মৃতদেহের নিকটে গেল। সে ব্যক্তির শিরশ্ছেদ
হইয়াছিল। সেই দেহের পা ছইটার মধ্যস্থানে কাটা মুগু রাথিয়া
পলাইয়া আসিল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রনে রোদ্র উঠিল, বেলা বাড়িতে লাগিল। পথে লোক চলাচল আরম্ভ হইল। যে পথে জু'র মৃতদেহ পড়িয়া ছিল, সেই পথে লোক গিয়া দেখিল, অতি আশ্চর্যা ব্যাপার, একটা মানুষের ছইটা মাথা, একটা উপরে একটা পায়ের নিকট।

এই সংবাদ সহরে প্রচার হওয়া মাত্র দলে দলে লোকে দেখিতে ছুটিল। ক্রমে তাহাদের সঙ্গে একজন সিপাহীও আসিয়া উপস্থিত হইল। সে পায়ের নিকট মুগুটা দেখিয়া বলিল, "আলা, আলা, ইয়া

আরা—এ ত কাফেরের মস্তক নয়, এ যে আমাদের সেনাপতি আগা সাহেবের মৃত্ত ! কে তাঁহাকে থুন করিল ? খুন করিয়া আবার বিধর্মী জ্'র পদতলে মৃত্তটি রাথিয়া গিয়াছে ? এত অপমান !" বলিয়া মহাক্রোধে সিপাহী ছুটিয়া গিয়া নিজের দলের সমস্ত সিপাহীকে সংবাদ দিল।

এই আগা সাহেব কিছুদিন হইতে বাদশাহের কোপ-নয়নে পতিত হইয়াছিলেন। বাদশাহ সন্দেহ করিতেন, সেনাপতি ভিতরে ভিতরে তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্তগণকে উত্তেজিত করিয়া বিদ্রোহ সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাই সৈন্তগণ কেহ কেহ বলিল, "নিশ্চয়ই বাদশাহের ছকুমে সামাদের আগা সাহেবকে হত্যা করা হইয়াছে।" কেহ বা বলিল—"তাহা হইলে বাদশাহ মুগুটা গোপনে নষ্ট করিয়া ফেলিতেন, গুরূপ করিয়া বিধর্মী জ্'র পদতলে কেলিয়া অপমান করিবেন কেন ? ইহা নিশ্চয়ই জু-গণের কাষ। মার তাহাদের।"

বলিতে বলিতে সিপাহীগণ ছুটিয়া ঘটনাস্থলে আসিল। আগা সাহেবের মস্তক দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত শোক করিতে লাগিল এবং ক্রোধে উন্মন্ত হইয়া জ্-জাতিকে বেখানে দেখিতে পাইল সেই খানেই প্রহার করিতে লাগিল। সহরে ভয়ানক শান্তিভঙ্গ উপস্থিত হইল। জু-গণ নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

কিন্ধ বাস্তবিক জূ-গণ আগা সাহেবকে হত্যা করে নাই। যে রাত্রে বাবাদণ স্থলতানের নিকট নীত হইয়াছিল, সে রাত্রেই হ্রতান একজন বিশ্বস্ত ভূতাকে হুকুম দিয়াছিলেন—'যাও আগা সাহেবের মাথা কাটিয়া আমায় আনিয়া দাও।"

বে সময় বাবাদল স্থলতানের গোপন কামরায় বনিয়া ছিন, সেই সময়েই আগা সাহেবের মাথা কাটিয়া সেই বিশ্বস্ত ভূতেরে ফিরিবার কথা।

এ দিকে, পাছে মনস্থরি জানিতে পারে যে, বাদশাহ কি ছন্মবেশে এবার নগর ভ্রমণ করিবেন তাই বাদশাহ মনস্থরির চক্ষেও ধূলা দিবার জন্ম একটা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। মনস্থরি বাবাদলকে ফকীরের বেশ আনিয়া দিয়াছিল। স্থতরাং মনস্থরি জানিবে, বাদশাহ ফকীরের বেশে রাত্রি ভ্রমণে যাইবার সংকল্প করিয়াছেন। তাই বাদশাহ স্বয়ং আসিয়া বাবাদলের নিকট হইতে সে শাল মোডা বাণ্ডিল উঠাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সেই শালে একটা সওদাগরের বেশ জড়াইয়া বাবাদলকে দিবেন, তাহা হইলে মনস্থরিও জানিতে পারিবে ना। वामभाइ वाखिनहां लहेशा श्रात एव एव वाळि प्यातम कतिशाहिन. সেই আগা সাহেবের মাথা আনিতে গিয়াছিল। একে সে কামরায় আলোক অতি ক্ষাণ ছিল, তাহাতে বাদশাহের গোপন কামরায় অন্ত কাহারও আদিবার সন্তাবনা নাই, তাই সে বিশ্বস্ত ভূতা ভাবিয়াছিল, ইনিই বাদশাহ, বোধ হয় বাহিরে যাইবেন বলিয়া দরজির ছল্মবেশ ধারণ করিয়াছেন। তাই সেই বাণ্ডিলটি বাবাদলের পায়ের কাছে রাখিয়া. নত হইয়া সেলাম ও ভূমিচুম্বন করিয়াছিল।

এ দিকে সেই রাত্রে মনস্থারি বাবাদলকে লইয়া চলিয়া গেলে পর, বাদশাহ সেই কামরায় সওদাগবের পরিছেদ সহ প্রবেশ করিলেন। দরজি ও মনস্থারিকে না দেখিয়া আশ্চর্যা হউলেন।

তথন একজন বিশ্বস্ত ভূতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাহাকে আগা সাহেবের মুণ্ড কাটিয়া আনিতে হুকুম দিয়াছিলাম, সে ফিরিয়াছে ?"

ভূত্য উত্তর করিল, "হাঁ প্রভূ, সে ফিরিয়াছে।" বাদশাহ বলিলেন, "তাহাকে ডাকিয়া আন।"

সে ব্যক্তি আসিলে বাদশাক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার্য্য শেষ হইয়াছে ?" ভূত্য বলিল, "হাঁ ছনিয়ার মালেক, কার্য্য শেষ করিয়া ত মুগুটা হুজুরের পদপ্রান্থে রাথিয়া গিয়াছি।"

বাদশাহ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কথন ?"

ভূত্য বলিল, "এই অলক্ষণ হইল, প্রভু দরজির ছন্মবেশ পরিয়া গোপন কামরায় বসিয়াছিলেন, তথন দিয়া গেলাম।"

মুহুর্ত্তের মধ্যে বাদশাহ সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। ভাবিলেন একটা মহা ভুল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভূত্যগণের সন্মুখে কোনও রূপ ব্যস্তভা প্রকাশ করিলেন না।

ক্রমে মনস্থরি ফিরিয়া আসিল। তথন বাদশাহ তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। শেষে আজ্ঞা দিলেন, "যাও এথনি যেখানে পাও দরজিকে ধরিয়া কাটামুও ফিরাইয়া আন, নহিলে মহা অনর্থপাত হইবে।"

আজ্ঞা পাইয়া মনস্থরি ছুটিল, কিন্তু সে দরজির দোকানই দেখিয়াছিল, তাহার বাড়ী কোথায় জানিত না। রাত্রিতে বেজেন্ডানের পথে
পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কত লোককে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু
কোথাও তাহার সন্ধান পাইল না। এইরূপে ক্রমে বজনী প্রভাত
হইল।

তথন মনস্থরি শুনিল, কিছু দূরে ভাঙ্গা গলায় এক ব্যক্তি এক মসজিদ হইতে স্তাধর্মে বিশ্বাসী মুসলমানগণকে প্রাতঃকালীন নামাজ করিতে আহ্বান করিতেছে। শব্দ লক্ষ্য করিয়া মনস্থরি সেই দিকে গেল। দেখিল ৰাবাদল তুই কাণের পশ্চাতে হাত দিয়া ফুকারিতেছে—"লা ইলাহা ইলাল্লা মোহম্মদর রস্কলালা।"

মনস্থারি তথন তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই বাবাদলের চীৎকার বন্ধ হইয়া গেল। মনস্থারিকে লক্ষ্য করিয়া অতাস্ত কুল হইয়া বলিল,—"ওহে তুমি কিরপ লোক ? একজন গরীবের উপর এমন করিয়াই কি অত্যাচার করিতে হয় ? খুব পোষাকের নমুনা দিয়াছিলে। কেন, সে কাটা মুগুটা সওগাদ করিবার জন্ম কি আর কোনও লোক পাও নাই! পোষাক তৈয়ারি এই ভাবেই হয় বটে। তোমার সে প্রভূটি কে বল ত ? সে একজন মুস্লমানকে হত্যা করিলই বা কি জন্ম ? তোমার প্রভূ নিশ্চয়ই একজন বজ্জাৎ কাফের, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

মনস্থরি জোধে চকু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল,—"বৃদ্ধ! সাবধান, তৃই কাহাকে গালি দিতেছিস জানিস ?"

বৃদ্ধ একটু ভয় পাইয়া বলিল,—"কেন, কে দে ?"

মনস্থরি বলিল,—"তিনি শাহানশাহ বাদশাহ বোগদাদের অধি পতি।"

ইহা শুনিয়া বাবাদল কাঁপিতে লাগিল। বলিল,—"মাফ্ করন, মাফ্ করন। না জানিয়া আমি ছনিয়ার মালেক বাদশাহকে গালি দিয়াছি, মাফ্ করুন।" বলিতে বলিতে নিজের ছই কর্ণ মর্দ্দন করিতে করিতে বাবাদল জালু পাতিয়া ভমিতে বিলি।

মনস্থরি জিজ্ঞাসা করিল,—"সে কাটা মুণ্ড কোথায় ?" বন্ধ বলিল—"আমার বাড়ীতে নাই।"

"কোথায় তবে ?"

"সেটা এতক্ষণ আগুনের মধ্যে পাক হইতেছে।"

মনস্থার বলিল,—"পাক হইতেছে ? খাইবি না কি ? কি হইরাছে, শীঘ্র বল।"

বৃদ্ধ তথন ভয়ে কাঁনিতে কাঁপিতে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। মনস্থারি শুনিয়া বৃদ্ধকে সঙ্গে করিয়া হাসান রুটি ওয়ালার দোকানে যাইল।

অনেক পীড়াপীড়ি করাতে হাসান স্বীকার করিল, সে তাহা নাপিতের দোকানে রাথিয়া আসিয়াছে।

মনস্থরি, হাসান ও বাবাদল তিনজনে তথন নাপিতের দোকানে গেল। নাপিত প্রথমে ভয়ে কিছুই স্বীকার করিল না। অবশেষে সে সুকল কথা বলিল।

চারিজনে তথন কাবাবচি ইয়ানাকির দোকানে উপস্থিত হইল। যে সময় দিপাহীরা সকল বিধর্মীগণকে প্রহার করিতেছিল, সেই সময়েই ইয়ানাকি প্রাণভয়ে নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। স্থতরাং ইয়া-নাকির দেখা পাওয়া গেল না।

এই সময় মনস্থারি রাস্তার কিছু দূরে গোল শুনিয়া সেই দিকে গেল। গিয়া দেখিল আগা সাহেবের কাটা মুগু সেই খানেই পড়িয়া রহিয়াছে।

তথন মনস্থরি আর কাল বিলম্ব না করিয়া বাদশাহের নিকট গিয়া দকল কথা বলিল।

বাদশার দেখিলেন, দৈলগণ ক্ষেপিয়া রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। তথন তিনি তকুম দিলেন, আগা সাহেবের মুও আনিয়া মহা সমারোহে তাহার কবর দাও। আগা সাহেবের সিপাহীগণকে পাঁচ পাঁচ মোহর বথসিস কর।

মহা সমারোহে আগা সাহেবের মুপু সমাধিস্থ হইল। সিপাহীদের মনোমত এক ব্যক্তিকে বাদশাহ আগার পদে নিযুক্ত করিলেন। অতঃ-পর রাজোঁ আবার শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। বাদশাহের হুকুম অমুসারে মনস্থরি গিয়া বাবাদল দরজিকে ছই শত স্থর্ণ মুদ্রা দিয়া আসিল। বুড়া দরজির আর কোনও কট রহিল না। \*

<sup>\*</sup> ইংরাজি হইতে গৃহীত।

## পত্নীহারা

--:\*:---

চুঁচুড়ায় গঙ্গাতীরে একটি স্থন্দর ত্রিতল অট্রালিকা। তাহার একটি স্থানজিত কক্ষে সেই গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী শ্রীমতী স্থানিকার করিতোচন। তাঁহার মুখথানি অতি স্থানির। চোথে এখনও বালিকাস্থানভ চপলতা পূর্ণনাত্রায় বিরাজ্বরিতেছে। স্থান সমাপ্ত হইয়াছে; চুল এখনও ভাল শুকায় নাই, তাই সেইগুলি খোলা অবস্থায় পিঠের কাপড়ের উপর পড়িয়া আছে। জানালা দিয়া গঙ্গার বাসু আসিয়া সেগুলি শুকাইয়া দিবার চেষ্ঠা করিতেছে।

বেলা ক্রমে বাড়িয়া উঠিল, নয়টা বাজিয়া গেল। কাব্য আর সেই স্থলরী পাঠিকার মন তেমন বাগিয়া রাখিতে পারিল না। বাহির হইতে পদশব্দের আভাষমাত্র কাণে আসিলেই তিনি চমকিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। গঙ্গার ঘাটে বিস্তর স্থানাথীর সমাগ্য হইয়াছে. স্থনীতি মাঝে মাঝে গবাক্ষপথে তাহাদের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

তাঁহার এই মানসিক চঞ্চলতা শীঘ্রই বিদূরিত হইল। একথানি দৈনিক সংবাদপত্র হাতে করিয়া সহাস্তমুথে স্থনীতির স্বামী প্রবেশ করিলেন।

স্থনীতির স্বামীটি সম্পূর্ণভাবে স্থনীতির উপযুক্ত। বিধাতা যোগাকে যোগোর সহিতই বোজনা করিয়াছেন;—ইহার অপেক্ষা স্থবোধচন্দ্রের আর বেশী বর্ণনা নিশুয়োজন।

কবিতাপুস্তকথানি পার্শ্বন্থ টেবিলের উপর ফেলিয়া স্থনীতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অত হাসি কেন ?"

স্থবোধ হাসিয়া বলিলেন-"সহা হয় না নাকি গ"

"না ।"

"কেন ?"

"তুমি বাইরে থেকে হাস্তে হাস্তে এসেছ। তাত হবে না। আমার কাছে এসে আমাকে দেখে তবে তুমি হাস্বে।"

"তুমি কি ওধু ঘরে আছ ? তুমি কি বাইরে নেই ?"

স্নীতি হাসিয়া বলিলেন—"আজা, পরাজয় স্বীকার কর্লাম। রাজন্! তোমারি আমি অন্তরে বাহিরে।' এখন ব্যাপার্থানা কি, বল দেখি শুনি।"

"দেখ্বে আবার ওন্বে ?"

"চাণাকি রাথ। কাগজে ভোমার বয়ের স্থ্যাতি বেরিয়েছে নাকি ?"

"আমার বউয়ের ?"

'কি জালা! তোমার কেতাবের গো মশাই কেতাবের। তোমার ফুলখারের স্থ্যাতি করে কাগজে কেউ সমালোচনা করেছে বুঝি ?"

"যদি বলি ভাই!"

"তরে আমি রাগ করব।"

"অপরাধ ?"

"তোমার বউ যথন তোমার বয়ের স্থগাতি করেছে, তথন আর কারু প্রশংসা তোমাকে স্পর্ণ কর্বে কেন ?"

স্থবোধ হাসিয়া বলিল—"তবে তা নয়।"

"তবে কি ?"

"আনাজ কর।"

স্থনীতি তাহার সেই হাসিমাথা চক্ষু তুইটি উণ্টাইয়া উণ্টাইয়া চুই তিন বার ঢোক গিলিয়া শেষকালে বলিল—"বুঝেছি।"

"কি বল দেখি ?"

ছষ্টামির হাসি হাসিয়া স্থনীতি বলিল—"বল্ব কেন ?" স্থবোধ বলিল—"না তোমায় বল্তেই হবে।" স্থনীতি চকু ঘুরাইয়া বলিল—"ইস্! হুকুম নাকি ?" "নয়ত কি ?"

"বটে ! জাননা 'আনি রাণী, তুমি মোর প্রজা'।"

"তবে তোমার স্থীদের ডাক। আমায় কুলপাশে বেঁধে ফেলুক্ ছিটো গান শুনে নিই।"—বলিয়া স্থবোধ স্থর করিয়া আরম্ভ করিল-"যদি আসে তবে কেন যে-এ-এ-তে চায়।"

স্থনীতি রাগ করিয়া বলিল—"রঙ্গ রাথ। কি হয়েছে বল।"
"তুমি কি আন্দাজ করেছ সেইটে আগে বল।"
"সে আমি বল্ব না। তুমি বল চাই নাই বল।"
স্থবোধ বলিলেন—"না, সে আমি শুন্ব না। তোমায় বল্তেই

স্থলীতি মুখখানি গন্তীর করিয়া বলিল—"নাঃ—যদি না মেলে, তবে তুমি ভারি হাদবে।"

"হাদ্লামই বা ?"

रूदा ।"

"আমি যে ভারি অপ্রতিভ হয়ে যাব।"

"হলেই বা ?"

"আমার চকু যে ছল্ছল্ কর্বে।"

"তোমার চোথে একটি ওবুধ দিয়ে সে ছল্ছল্ভাব ভাল করে দেব।"

এই বলিয়া স্থবোধ শ্লেহভরে প্রিয়তমার চক্ষ্ ছটিতে ছটি চুম্বন মুদ্রিত করিল।

স্থনীতি বলিল-"একি, রোগ না হতেই ওষুধ !"

স্থবোধ হাদিয়া উত্তর করিল—"Prevention is better than cure"—স্থনীতি অন্ন ইংরাজি জানিত।

স্থনীতি বলিল—"ধন্মবাদ, ডাক্তার মশাই।"

"শুধু ধন্তবাদে ডাক্তার সম্বন্ধ হয় না, ভিজিট্ চাই"—বলিয়া ডাক্তার মহাশয় রোগিণীর ওঠাধর হইতে ভিজিট আদায় করিয়া লইলেন।

তথন স্থবোধ স্থনীতির ক্ষমে হস্তয়গল অর্পণ করিয়া বলিল—
"আন্দাজটা তুমি কি করেছ, বল সতিা। আমার ভারী কৌতৃহল
১০০০।"

স্নীতি বলিল—"বিলক্ষণ, নিজের কথা যা বল্বার আছে তা বল্বেন না, আমায় থালি থালি জেরা কর্বেন। ভারী মজার লোক তা কৃমি বল আর না বল, আমি সে কথা বল্ছিনে।"

স্থবোধের কৌতৃহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতে স্থনীতি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হুইল। •শেষে স্থবোধ বলিল—"আছো, আমিই আগে বলি; কিন্তু ভূমি বলবে বল ?"

"বল্ব।"

"আমার শুনে শুনে যদি বল যে আমিও তাই মনে করেছিলাম !"

"আছো, আমি কাগজে লিখে রাখি। বলা হলে তুমি খুলে দেখো।"

স্বনীতি হাসিতে হাসিতে একথানি কাগজে কয়েকটি কথা লিখিল।

লিখিয়া বলিল—"বল এইবার।"

স্বাধে বলিল—"আজ সন্ধেবেলা বছকাল পরে আবার টাবে চক্রশেথর। অনেকদিন থেকে তোমার চক্রশেণর অভিনয় দেথ্বার সাধ, আজ চজনে যাই চল।"

শুনিয়া স্নীতি ভারি খুসী। লিখিত কাগজখানি হাতে লইয়া মাথা ছলাইয়া বলিল—"আছো, এতে কি লিখেছি এইবার তুমি আন্দাজ কর।"

"বাঃ সে কথা ত ছিল না।"

"নাই বা ছিল, তবু বল না।"

"আমি যদি আন্দাজ করি, তবে কি আন্দাজ কর্ণাম সেটা কের্ তোমায় আন্দাজ করে বলতে হবে কিন্তু।"

"বেশ; আনিও তোমায় আবার সেটা আন্দাজ করাব। তা হলে আন্দাজ করতে করতে চিরটা জীবন কেটে যাক্ আর কি!—আছা, তুমি আমায় যে রকম খুদী করেছ, তোমাকে আর কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। এই দেও।"

স্থবোধ কাগজ থূলিল। তাহাতে লেখা আছে—"হিজি বিজি কি লিখি ছাই আমি ত কিছুই আন্দাজ করিতে পারিতেছি না। তোমার মনে কৌতৃহল সঞ্চার করিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র।"

পড়িয়া স্থবোধ হাসিয়া উঠিল। বলিল—"তুমি ভারি ছষ্টু।"

"কি সাজা দেবে ?"

"সাজা দেব ? সাজা দিয়েছি ! আসল কথা এখনও বলিনি ! তোমাকে মেম সাজাব।"

"দে আবার কি কথা!"

স্থবোধ বলিল—"না, সতিয়। আনেক দিন থেকে আমার সাধ, মেমের পোষাকে তোমাকে কেমন দেখায় দেখ্ব। তোমার জভে একটা পোষাক আনিয়ে রেখেছি। থিয়েটারে বাব, ছজনে আলাদা আলাদা বদে দেখ্লে কি স্থ হয় ? বক্স রিজার্ভ করে ছজনে একত্র বস্তে হবে। পোড়া বাঙ্গালীর পরিচ্ছদে ত সে হবার যো নেই— ছজনে সাহেব মেম সেজে যাই চল।"

স্থনীতি বলিল—"আ সর্কনাশ! সে আমি পার্ব না। হাজার লোকের সমুথে কি আমি বেকতে পারি ?"

"ছন্মবেশে আর লজা কি ? যে তোমাকে দেখ্বে সে ত আর তোমাকে তুমি বলে চিন্তে পার্বে না! তোমাকে সকলে গাঁটি বিলিতি মেম মনে কর্বে, আমাকে বরং টাঁস্ ফিরিঙ্গির মত দেখাবে। সাহেবরা হিংসেতে ফেটে মর্বে আর ভাব্বে বিধাতা

বানর গলে দিল মোতিম হার।"

স্নীতি বলিল—"যাও নাও—ভারি ঠাটা শিথেছ। তোমার আর পাগলামি কর্তে হবে না। শে সব হবে টবে না।"

অনেক মিনতি, অনেক সাধাসাধি, অনেক মান অভিমানের পর স্বনীতি বলিল, "আছো ঘরে পরে দেখি কেমন দেখায়, তার পরে বল্ব।"

আহারাদির পর স্থবোধ ছইটা তোরঙ্গ শরনকক্ষে আনাইয়া লইল। দে ছইটার ভিতর স্থনীতি ও স্থবোধের ছই স্থট সাহেবী পরিচ্ছদ।

স্থাতি বলিল—"ভূমি আগে সাহেব সাজ।" স্থবোধ বলিল— "আমার সাহেবী বেশ ভূমি কখনও দেখনি নাকি ?" স্থাতি বলিল— "না, তবু সাজ। দেখে আমার ভরসা হোক্।"

স্থবাধ সাহেব সাজিল। এইবার স্থনীতির পালা। স্থনীতি অনেক মেন দেখিরাছিল বটে, এবং মেন শিক্ষয়িত্রীর কাছে কিছুদিন লেখাপড়াও শিথিরাছিল, কিন্তু কোথার কি পরিতে হয়, তাহা অত লক্ষ্য করে নাই। যাহা হউক তথাপি পাশের ঘরে গিয়া আন্দান্ধি এক রকম করিয়া পরিয়া আসিল। যাহা কিছু ভুল চুক ছিল, স্থবোধও আন্দাঙ্কে সংশোধন করিয়া দিল।

স্থনীতির সজ্জা সম্পূর্ণ হইলে, স্থবোধ সমন্ত্রমে তাহাকে বলিল—
"গুড্ মর্ণিং মেমসাহেব।"

স্মীতি হাসিয়া আকুল। দেও বলিল—"গুড্ মণিং সাহেব।"

তাহার পর ত্ইজনে দর্গণের সমুথে গিরা দাঁড়াইল। সোণার হলকরা ফ্রেমে আঁটা প্রশস্ত মুকুর ভিত্তিগাত্তে লম্বিত ছিল। তাহাতে স্থনীতির প্রতিবিশ্ব দেখিয়া স্থবোধ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। স্থনীতিও হি হি করিয়া তাহার সহিত যোগ দিল। মানুষকে যেনন ভুতে পায়, আজ সকালে তেমনি এই ত্ইটা প্রাণীকে যেন হাসিতে পাইয়াছে। স্থনীতি হাসিয়া হাসিয়া বলিল—"এ বেশে আমি বাইয়ে যেতে পার্ব না তুমি যাই বল। বিং চাকরেরাই বা কি মনে করবে।"

স্থবোধ বলিল—"এক কাষ করা যাবে। বাড়ী থেকে শাড়ী পরে বেরুবে। ট্রেণে পোষাক বদ্লে নিলেই হবে। একটা কামরা রিজার্ভ করে নেব এখন।"

স্নীতি বলিল—"সে পরামর্শ মন্দ নয়। কিন্তু আমার ভারি লছ্জা কর্চে। কায় নেই আমার থিয়েটারে গিয়ে, যেমন আছি তেমনি থাকি।"

**স্থবোধ স্ত্রীর** চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিল—"আমার এত দিনের সাধ তুমি পূর্ণ কর্বে না ?

\* \* \* \* \*

তুই ঘণ্টা পরে হুগলি ষ্টেশনে আসিয়া স্থনীতি ও স্থবোধ রিজার্জ করা সেকেগু ক্লাস কক্ষে আরোহণ করিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। স্থবাধ গৃহ হইতেই সাহেবী পোষাক পরিয়া আসিয়াছিল। গাড়ী ছাড়িবা মাত্র স্থনীতিকে সে স্বহস্তে বিবি সাজাইয়া দিল। কেবল জ্তার লেদ্ স্থনীতি নিজে বাঁধিল, স্থবোধকে কিছুতেই বাঁধিয়া দিতে দিল না। স্থনীতির শাড়ী ও বাহুলা অলঙ্কারাদি তোরঙ্গে বন্ধ করিয়া রাখিল।

সেখানা প্যাসেঞ্জার গাড়ী। প্রত্যেক ষ্টেশনে থামিয়া থামিয়া চলি-তেছে। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে স্থনীতি স্বামীর পার্শ্বে বিদিয়া বাহিরে দৃশ্ঠ স্বলোকন করে, ষ্টেশনের নিকটবর্তী হইলেই পলাইয়া ও-কোণে গিয়া বদে, স্ববোধ কিছুতেই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। গাড়ীর ছাদে যেখানে লঠনের গহুর সেখানে চারিপাশে চারিখানা আর্শির টুকরা আঁটা আছে, সেই আর্শিতে স্থনীতি নিজের প্রতিবিম্ব দেখে আর স্থবোধের পানে চাহিয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসে। এক একবার বলে— "পুব সঙ্গ সাজালে যা হোক্—মাগো—মাগো! এতও তোমার আসে!"

যথন হাওড়ায় আসিয়া গাড়ী থামিল, তথন ঠিক সন্ধ্যা হইয়াছে।
ভাগ ঘণ্টার মধ্যে থিয়েটার আরম্ভ হইবে।

স্বাধ স্থনীতির হাত ধরিয়া চলিল, একটা কুলী তোরঙ্গটা নাথায় লইয়া অগ্রসর হইল। স্থবোধ স্থনীতির পানে চাহে আর হাসে। স্থনীতির কপালে ঘর্মা; মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। ছেলে বেলায় যা জুতা পায়ে দিয়াছিল, জুতা পায়ে দিয়া চলিতে পারিবে কেন ? ছই পা তিন-পা চলিয়াই হোঁচট থাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে।

স্থবোধ গাড়ী ভাড়া করিল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতে হইবে ?" স্থবোধ বলিল, "ষ্টার থিয়েটার, হাতিবাগান।"

স্থনীতিকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া, স্থবোধ বাহিরে দাঁড়াইয়াই তাহাকে বলিল—"তোরস্কটা সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আর কি হবে, থিয়েটারের বাইরে গাড়ীতে পড়ে থাক্বে, যদি কেউ উঠিয়ে নিয়ে যায়, কিংবা গাড়ো-

মানটাও নিয়ে চম্পট দিতে পারে, ভিতরে ঢের জিনিষ রয়েছে, ষ্টেশন মাষ্টারের জিম্মায় রেথে আসি।"

স্থনীতি সম্মতিহৃচক ঘাড় মাড়িল। স্থবোধ কুলীটাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

স্থবোধকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া গাড়োয়ান হাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কাঁহা জানে হোগা হুজুর ?" স্থবোধ মুথ ফিরাইয়া বলিল— "হাতিবাগান—প্রার থিয়েটার।"

স্ববেধ গিরা ঔেশন মাষ্টারের সন্ধান করিল, ঔেশন মাষ্টার নাই। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতেই ঔেশন মাষ্টার আসিল। সে বলিল— "প্যাসেঞ্জারগণের জিনিষপত্র আনি রাখিনা, হেড্ পার্শেল্ ক্লাকের কাছে যান, চারি আনা ফি লাগিবে, রসিদ পাইবেন।"

স্থতরাং স্থবোধ হেড্ পার্শেল্ ক্লার্কের সন্ধানে চলিল। আনেক কষ্টে তবে তাহাকে আবিজার করিতে সমর্থ হইল। তিনি একটি বাঙ্গালী বাবু – চক্ষু নেথিলে মনে হয় বিলক্ষণ অহিফেন সেবন করা অভ্যাস আছে।

অত্যন্ত ধীরভাবে সে ব্যক্তি স্কবোধের প্রক্তাব শ্রবণ করিল। শেখে বিলিল—"চারি আনা লাগিবে।" এই বলিয়া রসিদের বহি বাছির করিল। পেন্সিলটা খুজিতে কিয়ৎক্ষণ গেল। পেন্সিল যদি দিলিল, তবে কার্ম্বণ কাগজ আর পাওয়া যায় না।

এ দেরাজ সে দেরাজ, এ আলমারি সে আলমারি বছ অনুসন্ধানেও যথন কালা কাগজ পাওয়া গেল না, তথন স্থবোধ বলিল—"মহাশয়! আমার সময় নাই, না হয় হাতেই লিখিয়া দেন না।"

স্থবোধের অঙ্গে ইংরাজ-বেশ ছিল, স্থতরাং অমুরোধটা উপেক্ষিত হটল না। রসিদ শইয়া ক্লীকে বিদায় দিয়া, স্থবোধ তাড়াতাড়ি গাড়ীর কাছে ছুটিয়া গেল। গিয়া দেখিল, যেথানে স্থনীতির গাড়ী ছিল, সেথানে নাই।

মুহুর্ত্তের মধ্যে পৃথিবীখানা বিছায়ণ্ডিত বলিয়া মনে ছইল। কিন্তু প্রবোধ তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করিয়া ভাবিল, এইখানে কোথাও গাড়ী নিশ্চয়ই সরিয়া গিয়া দাড়াইয়াছে! ষ্টেশনের অঙ্গনে তথনও বহুসংখ্যক গাড়ী দণ্ডায়মান। স্থবোধ প্রত্যেক গাড়ীর কাছে গিয়া উ'কি মারিয়া দেখিতে লাগিল। সেই গাড়ীর নম্বরটা কেন দেখিয়া বাথে নাই, কেন এমন মূর্যতা করিল, এই ভাবিয়া নিজ বুদ্ধিকে অত্যন্ত ধিকার দিতে লাগিল।

কিন্তু অনুশোচনার সময় নাই। ক্রমেই অন্ধলার বাড়িতেছে। একে একে গাড়িগুলিও বাফির হইরা বাইতেছে। সম্সা একটা কথা স্থবোধের মনে হইল। যথন গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কোথায় বাইতে হইবে, তথন সে বলিয়াছিল প্রার থিয়েটার। গাড়োয়ান স্নীতিকে লইয়া যদি প্রারে উপস্থিত হইয়া থাকে ?

এই কথাটা মনে হইবামাত্র স্থবোধ একথানা গাড়ী ভাড়া করিয়া প্রার থিয়েটারে ছুটিল। গাড়ীতে বিদয়া ভাবিতে লাগিল, নিশ্চয়ই গাহাই হইয়াছে। সে যথন কুলি সঙ্গে করিয়া ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট বাক্ম রাখিতে গেল, তথন ত গাড়োয়ানকে অপেকা করিতে বলিয়া শায় নাই। মেমসাহেবেরা একাকী ও জমণ করিয়া থাকেন, গাড়োয়ানকোনও সংশয় না করিয়া আপন মনে হাঁকাইয়া গিয়াছে আর কি। স্থনীতি কি আর মুখ বাড়াইয়া চীৎকার করিয়া ভাহাকে নিষেধ করিতে পারিয়াছে! এই ঘটনায় সে ভয়ে বিশ্বয়ে ভ্যাবাগসারাম হইয়া গাড়ীয় ভিতর বসিয়া কাঁপিতেছে—হয়ত কাঁদিতেছে,—নয়ত মৃছ্র্য গিয়াছে।

ষ্টার থিরেটারের সম্মুথে গাড়ী পৌছিল। মহা সমারোহে চক্র-শেথরের অভিনয় আরম্ভ হইন্নাছে। জনতা অত্যস্ত অধিক। বহুলোক স্থানাভাবে টিকিট পাইতেছে না, ফিরিন্না যাইতেছে।

স্থবোধ লক্ষ দিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিল। দণ্ডায়মান সমস্ত গাড়ীগুলি একে একে অন্তেখণ করিল। কোনও থানিতে স্থনীতি নাই। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। বুদ্ধি স্থদ্ধি লোপ হইবার উপক্রম হইল।

কিরিবার সময় প্রত্যেক গাড়ীর গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল— "তুম্ কোই মেমসাহেবকো লায়া ?" সকলেই বলিল—"না।" একজন বলিল—"হাঁ হুজুর লায়া।"

স্বোধের বুকের ভিতরটা ধড়াদ্ করিয়া উঠিল। মনে হইল এইবার যেন অকূল সমূদ্রে কূল পাইয়াছি। থোড়া ছইটা দেখিল, গাড়োয়ানের পানে চাহিল, ঠিক যেন সেই ঘোড়া ও সেই গাড়োয়ান বলিয়াই মনে হইল।

এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এ সমস্ত ঘটিয়া গেল। দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে স্থবোধ গাড়োরানকে জিজ্ঞাসা করিল—"কাঁহাসে লারা ? হা ওড়া ষ্টেশন সে ?"

"হাঁ হুজুর, হাওড়া ষ্টেশন সে লায়া।"

"হাম্কো দেখা থা ?"

কোচবাক্সে বসিয়া, মুথ ঝুঁকাইয়া সেই অল্লালোকে গাড়োয়ান স্থবোধের মুথ নিরীক্ষণ করিল। ভাবিয়া চিস্তিয়া বলিল—"হাঁ হুজুর, আপ্কো মাফিক্ একঠো সাহেবকো তো দেখা থা।"

হবো. তথন অত্যস্ত আগ্রহের সহিত বলিল—"মেম সাহেব কীধর গিয়া ?" "মেম সাহেব ভিতর মে তামাসা দেখ রহিহেঁ।" শুনিরা স্কুবোধ ভারি নিরাশ হইল। ভাবিল তবে এ ত স্থনীতি নহে। স্থনীতি হইলে সে কথনও গাড়ী ত্যাগ করিয়া টিকিট কিনিরা থিয়েটারের ভিতর প্রবেশ করিত না। তাহা একাস্তই অসম্ভব। তথাপি ভাবিল— একবার দেখা ফাউক।

ভিড় ঠেলিয়া ফটক পার হইয়া স্থবোধ থিয়েটারের অঙ্গনের ভিতর প্রবেশ করিল। যে ব্যক্তি টিকিট বিক্রম্ম করে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"ইংরাজ্লিবেশধারিণী কোনও বঙ্গমহিলা টিকিট ক্রম্ম করিয়াছেন কি ?"

সে ব্যক্তির নাম ভবচরণ; বলিল—"মহাশয়, কত লোক টিকিট লইয়াছে, এই ভীড়ে কি কাহারও মুখের পানে চাহিয়া দেখিবার অবসর পাইয়াছি! তবে মনে হইতেছে যেন একজন লইয়াছেন।"

স্থবোধ লোকটার হাতে একথানা নোট দিয়া বলিল, "মহাশয় একবার বাহিরে আম্লন।"

ভবচরণ সমস্ত্রমে বাহির হইয়া আসিল। উৎস্থক্যের সহিত বলিল—"কি মহাশয় ?" স্থবোধ বলিল—"আমাকে একটু সাহায্য করিতে হইবে। আপনাদের কোনও লোক দিয়া একবার সেই মহিলাটিকে সংবাদ দিতে হইবে। যদি আমার কার্য্য সফল হয়, তবে আর একথানি নোট দিব।"

ভঁবচরণ হাসিরা বলিল—"তা মহাশয় নিশ্চয়ই করিব। একজন ভদ্রলোকের যদি উপকার করিতে পারি, তবে তা না করিব কেন? আপনি একটু অপেকা করুন আমি এখনি আসিতেছি।"

বলিয়া ভবচরণ একটু অভ্তপুর্ব্ব রকম আচরণ করিল। একটা গোলযোগের ব্যাপার সন্দেহ করিয়া, থিয়েটারের কোন ঝিকে ডাকিয়া তাহার দারা উপরে স্থবোধের বার্ত্তা না পাঠাইরা, ইহা নির্ব্বিবাদে হাসিল করা কোন ঝির কম্ম নর মনে করিয়া, সে প\*চাৎ দিক দিয়া থিয়েটারের সাজঘরে উপস্থিত হইল। দেখিল তাহার পরিচিতা রোহিণী নামী নটী দলনী বেগমের পরিচ্ছদ পরিয়া চেয়ারে বসিয়া তামাক খাইতেছে।

তাহাকে গিয়া চুপি চুপি বলিল—"একটা কাব কর্বে ?" "কি ?"

ভবচরণ সংক্ষেপে ব্যাপার খানা রোহিণীকে ব্ঝাইয়া দিল ৷ রোহিণী বলিল—"কি দেবে ?"

"একটা ফোর্ ক্রাউন হুইস্বি।"

"আরে রামঃ—গলা জলে। এীন্ শীল্।"

"আচ্ছা তাই, এস তবে।"

বেগমের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ না করিয়া বাহিরে যাওয়া চলে না; অথচ ছাড়িলে, আবার পরিতে অনেক কট ও সময় নট হইবে স্কৃতরাং রোহিণী একখানা বিলাতী শালে আপাদ মস্তক আবৃত করিয়া, চটি জুতা পারে দিয়া ভবচরণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ভবচরণ স্কুবোধ বাবুকে দেখাইয়া বলিল—"এঁরি কথা বল্ছিলাম।"

স্বাধ কার্ডকেস ছইতে নিজের একথানি কার্ড বাহির করিয়া রোহিণীর হাতে দিল। বলিল—"যদি কোনও ইংরাজি বেশধারিণী বঙ্গ-মহিলাকে ভিতরে দেখেন, তবে এই কার্ড দেখিয়ে অনুগ্রহ করে তাঁকে ডেকে আন্বেন।"

রোহিণী স্থবোধের পানে চাহিয়া একটু মুচ্ কি হাসি হাসিল। কার্ড-থানি লইয়া, হেলিয়া তুলিয়া সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিল।

স্থবোধ দাড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

পাঁচ মিনিট পরে রোহিণী কার্ডথানি হাতে করিয়া নামিয়া আসিয়া, বলিল—"ভিতরে 'ইংরাজিবেশধারিণী' আপনার কোনও মহিলা নেই। একজন আছেন তিনি আপনার আত্মীয়তা অস্বীকার কর্লেন।"

স্থুবোধ কোন কথা না বলিয়া মানমুখে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

বৈহিণী তাহার সঙ্গীকে বলিল, "আজ ভাল বিপদে ফেলেছিলে ভাই। একটা গ্রীণনীলের লোভে প্রাণটা গিয়েছিল আর কি! খুঁজে খুঁজে ইংরাজিবেশধারিণী মহিলার কাছে উপস্থিত হয়ে বল্লাম—'আপনার স্বামী বাইরে অপেকা কর্ছেন আপনি শীঘ্র আহ্ন।' বলে কার্ড দেখালাম। মাগী কার্ড খানা ছুঁড়ে আমার গারে কেলে দিলে। চটে লাল। আমাকে মারে আর কি!"

"ভূমি কোন্ সাহসে বল্লে—'ভোমার স্বামী বাইরে অপেকা কর্ছেন' ? শামী কি অন্ত কেউ কি করে জান্তে ?"

"নিশ্চৰ সামী। দেখ্ছ না, লোকটা মণিহারা ফণি হয়ে বেড়াচে । স্বাধীনতাওয়াণা আলোকপ্রাপ্ত লোক। স্ত্রীটি হারিয়ে বসে আর্ছেন। অমৃত বোসকে বস্ব এখন, ভারি একটা মজার নতুন প্রহসন হবে।"

স্বাধ অঙ্গনের বাহিরে গিরা কিরংক্ষণ দাঁড়াইরা ভাবিল। এমন বিপদে সে ইছজনে আর কথনও পড়ে নাই। এক একবার মনে হইতে লাগিল—এ সকল কি সভা, না স্বপ্ন দেখিতেছি। যদি ইহা স্বপ্ন হইরা বার, বদি'ঘুম ভাঙ্গিরা উঠিয়া দেখি যে এ সব কিছু নহে, স্থনীতি আমার পার্বে শয়ন করিয়া নিদ্রা বাইতেছেন, তাহা হইলে কি স্থুখ, কি আনন্দ হয়!—স্ববোধের ছইটি চক্ষ্ জলপূর্ণ হইল। মনে মনে বলিল—স্থনীতি, কোধার ভূমি, কি অবস্থার রহিয়াছ, কোন দম্মহত্তে, কি মহাবিপদে ভূমি পতিত হইয়াছ, আমি ত কিছুই জানিতে পারিতেছি না।—হাওড়া

ষ্টেশনের প্লাট্ফর্মে স্থনীতির সেই লজ্জারক্তিম মুখথানি কেবলই স্থবোধের মনে পড়িতে লাগিল। দীর্ঘনিঃখাস ফেলিয়া ভাবিল, হায় হায় আমিই তোমার সর্বনাশ করিলাম!

কিন্তু এমন ভাবে কালক্ষেপ করিয়া কি ফল হইবে! স্থবোধ মনে করিল, আর একবার হাওড়ায় গিয়া অমুসন্ধান করি, যদি সে গাড়ীখানা এতক্ষণ ফিরিয়া আসিরা থাকে। যে গাড়ী স্থবোধ হাওড়া হইতে ভাড়া করিয়া আসিরাছিল, তাহা এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিল। স্থবোধ ভাহাতে আরোহণ করিয়া হাওডায় যাইতে কহিল।

ষ্টেশনে পৌছিয়া স্থবোধ দেখিল, অঙ্গন বহু শকটে পরিপূর্ণ। পঞ্জাব ডাকগাড়ী ছাড়িবার সময় উপস্থিত। হতবুদ্ধির মত সকল গাড়ীগুলির কাছে এক একবার দাঁড়াইল, কেমন করিয়া দে গাড়ী চিনিয়া বাহির করিবে!

ডাকগাড়ী ছাড়িয়া গেল। স্থবোধ একটা মংলব স্থির করিয়াছে।
টেশন মাষ্টারের কাছে গিয়া বলিল—"মহাশয়, আপনার সমস্ত কুলিকে
বাদী দয়া করিয়া একত্র করেন, তবে অত্যস্ত উপকৃত হই। বৈকালের
টেণে যে ব্যক্তি আমার তোরঙ্গ নামাইয়াছিল, তাহাকে আমার বিশেষ
প্রশ্বোজন।"

ষ্টেশন মাষ্টার গন্থীরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন—"মহাশয়, জি-আর-পুলিসকে আবেদন করুন।"

চলিল স্থবোধ রেল ওয়ে পুলিসের দারোগার সন্ধানে। দারোগা সাহেব মুসলমান চারপাই পাতিয়া নিদ্রার আন্নোজন করিতেছিলেন। তাঁহার সমীপে স্থবোধ উপস্থিত হইয়া আপনার "আবেদন" জানাইল।

প্রথমে ত দারোগা সাজ্য কথা কাণেই তোলেন না। অবস্থা ব্রিয়া, প্রোণের দায়ে, স্বানে সাকে কিঞ্ছিৎ দক্ষিণান্ত করিল। তথন দারোগা সাহেব সভেজে উঠিয়া বসিলেন। রাইটার কনেষ্টবলকে ছকুম দিলেন—"বোলাও সব শালা কুলী লোগুকো।"

পুলিসের হাঁকডাকে ষ্টেশন প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। দলে দলে বহু কুলী আসিয়া স্থবোধের সন্মুথে দাঁড়াইল। ক্রমে বে ব্যক্তি স্থবোধের তোরঙ্গ নামাইয়ছিল, সে উপস্থিত হইল। স্থবোধ তাহাকে চিনিল। জিজ্ঞাসা করিল—"বিকালের ট্রেণে নামিয়া, যে গাড়ী আমি ভাড়া করিয়াছিলাম, সে গাড়ীর গাড়োয়ানকে তুমি চেন কি ?"

পে বাক্তি বলিল—"চিনি বৈ কি হুজুর, তার নাম রহিমব**ন্ন**।"

"রহিমবক্সের আড্ডা কোথায় জান ?"

"যোড়াসাঁকো।"

"সেধানে আমাকে লইয়া বাইতে পার ? ভাল করিয়া বথ্শিশ্ দিব।" বথ্শিশের নাম শুনিয়া কুলিপুঙ্গব অতাস্ত উল্লসিত হইয়া বলিল—
"চলুন না হুজুর। এখনি যাইতেছি।"

কুলী স্থবোধের সঙ্গে চলিল। পুলিসের সেই রাইটার কনেষ্টবল অর্থাৎ "মুন্দীজি" স্থবোধের সন্মুথে দাড়াইয়া, তাহার মুথের পানে সহাস্ত কটাক্ষপাত করিয়া বলিল—"বাবু-সাহেব।"

স্থবোধ বলিল—"বথ শিশ ?"

সে ব্যক্তি গর্বিত ভাবে বলিল—"বাবুজি, আমি চাপরাণি না দারোয়ান যে বথশিশ দিবেন ? তবে পাণ থাইবার জন্ম যদি কিছু দেন ত আলবং লইতে পারি।"

স্থবোধ মনে মনে বলিল—"বাধিত করিতে পার।" স্থবোধের মন তথন অত্যন্ত উদ্ভান্ত। টাকার প্রতি মারা মমতা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হুইয়াছিল। ঠন করিয়া একটা টাকা ফেলিয়া দিল।

টাকাটা কুড়াইয়া লইয়া মুন্সী বলিল—"বন্দিগি বাবু সাহেব।"

কুলীকে সঙ্গে লইরা গাড়ী করিয়া স্থবোধ যোড়াসাঁকোর এক আনকার গলিতে উপস্থিত হইল। পথে বরাবর শক্ষা করিতে করিতে আসিয়াছিল, হয়ত গাড়োয়ানের দেখা পাওয়া যাইবে না। কিন্তু সে আশকা অমূলক হইল। গাড়ী আছে। গাড়োয়ান পার্যে খাটিয়ায় ভইয়া বুমাইতেছে।

কুলী তাহাকে জাগাইল—"রহিম—ও রহিম—ওঠ্ওঠ্।" রহিম ঘুমের ঘোরে বলিল—"আজ আর আমি ভাড়া যাব মা। আজ দাঁও মেরে নিয়েছি।"

শুনিয়া স্থবোধের মনটা ছনাং করিয়া উঠিল। ভাবিল কি অমঙ্গলের কথাই শুনিব না জানি!

কুলী তাহাকে আখাস দিল—"ওঠ্ ভাড়া ষেতে হবে না। শীন্ত ওঠ্।" রহিম কোন মতে উঠিল। মূথে ভশ্গানক মদের গন্ধ। বিড় বিড় করিয়া কি বকিতে লাগিল কিছুই বোঝা গেল না। বকিতে বকিতে আবার ধণাস করিয়া থাটিয়ায় বসিয়া পড়িল।

কুলী তথন গাড়ীর জনস্ত লগুনটা খুলিয়া আনিয়া স্থবোধের মুখে আলোক ধরিল। জিজ্ঞাসা করিল—"এঁকে চিনতে পারিম ?"

স্বোধকে দেখিবা মাত্র গাড়োরান উঠিরা দাঁড়াইল। হাত চুইটি বোড় করিরা অত্যন্ত করুণস্বরে বলিল—"হুজুর, আপনার ন্মমসাহেব আমাকে আজ দশ টাকা বথ্শিশ্ দিয়েছেন।"

স্থবোধ বেন হাতে স্বৰ্গ পাইল। জিজ্ঞাসা করিল—"আমার মেমসাহেবকে কোথায় রেখে এসেছিস্ ?"

গাড়োয়ানের মাথার ঠিক ছিল না। একে মন্তের প্রভাব, তাহার উপর একদমে দশ টাকা লাভ করিয়াছে! কিয়ৎক্ষণ ভাবিল। ভাবিয়া, পূর্ব্বং করুণস্বরে বলিল— "ভজুর, ভবানীপুর।" "কোন স্থান ?"

"চৰুর বেডিয়া।"

স্বোধের দেহে প্রাণ আসিল। ভবানীপুর চক্রবেড়িয়া স্ববোধের ভাষরাভাই অবিনাশচন্দ্রের বাড়ী। স্বনীতি নিশ্চয়ই সেথানে গিয়াছেন। আর কোনও ভাবনা নাই। তবু স্ববোধ জিজ্ঞাসা করিল—"কভ নম্বর ?"

"লম্বর ত মনে নাই ছজুর।" বারম্বার এই কথা বলিতে বলিতে লোকটা হাউ হাউ করিয়া কাদিতে লাগিল।

তাহার কানা দেখিয়া স্থবোধ অত্যন্ত বিশ্বিত হইল। কুলীকে জিজাসা করিল—"এ কাদে কেন ?"

কুলী জিজাসা করিল—"রহিম! কাদিস্কেন রে ? ভর কি তোর ?"

রহিম কাদিতে কাঁদিতে উত্তর করিল—"ভয় আবার কি ? বেশী দাক পিলেই আমার কালা পায়। মনে হয় যেন আমার বিবি মরে গেছে।"

শুনিয়া স্থবোধ মনে মনে হাসিল। 'বিবি'র বিরহে মান্ন্যের অন্তরে ষে কি ভাব উপস্থিত হয়, তাহা সে এতক্ষণে বিলক্ষণ কান্যক্ষম করিতে পারিয়াছিল।

স্ববোধ পকেট হইতে একথানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিয়া বলিল—"তোমরা হজনে এই পাঁচ পাঁচ টাকা বথ্শিশ্ নাও।"

পর মৃহুর্ত্তেই স্থবোধের গাড়ী ভবানীপুর অভিমুখে ধাবিত হইল। রাত্রি তথন এগারোটা। শীতল নৈশ বায়ু তাহার ললাটের ঘর্ম অপ-নোদন করিয়া দিল। স্থবোধ মনে এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব লঘুতা অমুভব করিল। বারধার অফুটম্বরে বলিতে লাগিল—"এ কি মুক্তি, এ কি পরিত্রাণ। কি আনন্দ হৃদয় মাঝারে।"

চক্রবেড়িয়া রোডে অবিনাশচন্দ্রের বাড়ীর সম্মুথে স্থবোধের গাড়ী দাঁড়াইল। তাড়াতাড়ি গাড়োয়ানকে বিদায় করিয়া, মৃক্ত চয়ারে বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল। একেবারে অবিনাশচন্দ্রের শয়নককে গিয়া উপস্থিত। কেরোসিনের লগস্প মিটি মিটি করিয়া জলিতেছে। অবিনাশ চক্র বিছানায় আড় হইয়া শুইয়া। তাঁচাকে দেখিবামাত্র স্প্রোধ রুদ্ধখাসে জিজ্ঞাসা করিল—"স্থনীতি গ"

অবিনাশচন্দ্র হাই তুলিয়া বলিলেন—"সুনীতি কি ?" "সুনীতি এসেছে ?"

অবিনাশচন্দ্র আবার হাই তুলিরা ধীরে ধীরে বলিলেন—"কোথা থেকে নেশা করে এলে १ বিভূল বকচ যে হে।"

স্ববোধ হতাশ হইয়া নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

এই সময় তাহার শুলিকা সুমতি প্রবেশ করিলেন। স্থবোধকে দেখিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া জিজাসা করিলেন—"কি গো সাহেব! চক্রশেথর অভিনয়টা কেমন দেখুলে ?"

অবিনাশচন্দ্র স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করিলেন—"আছে। পাগল। পেটে এক মিনিট কথা থাকে না ? আমি ভায়াকে একটু চান্কে নিচ্ছিলুম।"

হ্ববোধ বলিল—"খুব লোক বা হোক্! এ সব বিষয় নিয়ে ঠাট। তামাসা করে!"

মহা হাসি পড়িয়া গেল। স্থমতি ও অবিনাশচক্র উভয়ে মিলিয়া স্থনীতির হুর্গতির ইতিহাসটা বিবৃত করিলেন। স্থবোধ কুলির সঙ্গে ষ্টেশন মাষ্টারের সন্ধানে প্রস্থান করিলেই গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া একেবারে ষ্টার থিয়েটারে হাজির। গাড়ীও ছুটিল, স্থনীতিও

কারা আরম্ভ করিরা দিল। থিরেটারের সম্মুথে গাড়ী দাঁড় করাইয়া গাড়োয়ান আসিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল। গাড়োয়ানকে দেখিবা মাত্র সাহসে ভর করিয়া স্থনীতি বলিল—"চল্ আবার ষ্টেশনে চল। আমার স্বামীকে ফেলিয়া আসিলি কেন ?'' গাড়োয়ান আবার হাওড়া ষ্টেশনে যায়। অনেক খুঁজিয়া স্থবোধকে পাইল না। তথন কি ভাগ্যিদ স্থনীতির বুদ্ধি যোগাইল! এথানকার ঠিকানা বলিয়া দিল। দশ টাকা বথ শিশ্কবুল করিল। আমরাত মেম সাহেবকে দেখিরা চিনিতেই পারি না। শেষকালে স্থমতি উপসংহার করিলেন— "আহা মরি কিবে ছিরিই বেরিয়েছিল। সে বেশ আর সে অবস্থা দেখে হাসব কি কাঁদব ভেবে ঠিক করতে পারিনি। যদি থিয়েটারে বক্সে নিয়ে যাবারই সাধ, তবে অমন কিস্তৃতকিমাকার না সাজিয়ে, পূজোর সময় সথ করে যে নতুন পোষাক তৈরি করিয়েছ তাই পরালেই ত হত। সেও শাড়ী হোক, কিন্তু এ কালের ছাঁদের, কত স্থলর! যে সব মেয়েরা বাইরে বেরোন তাঁরা ত ঐ পরে বেরোন, তাঁরা ত আর গাউন পর্তে যান না। এ বৃদ্ধিটুকু তোমার ঘটে কেন জোটে নি ?"

স্থবোধ মহা অপ্রতিভ হইয়া ভাবিল—"তাই ত !"

বৃত্তান্ত শেষ হইলে সুমতি স্থবোধকে ডাকিল—"এখন এস সাহেব মশাই! তোমার বিবির সঙ্গে দেখা কর্বে এস। সে ত এসে অবধি জল গোলাসটি অবধি থায় নি, কেঁদে কেঁদে মর্ছে। এই এতক্ষণে ঘ্মিয়ে পড়ল। তাকে উঠাইগে চল। তোমার অবস্থাটা কি হয়েছিল বল্বে এস।"

## ভুল-ভাঙ্গা

--\*--

মাজকাল খাশুড়ীকে নিন্দা করা বধ্দের একটা ফ্যাসান্ ইইয়াছে।
নাটকে, নভেলে পর্যান্ত খাশুড়ী বেচারীদের পরিত্রাণ নাই। চাণকা পণ্ডিত বলিয়াছেন,—"মূর্থেরে ভূষিবে তার মত কদাচারে"—গ্রন্থকারেরা কি এই মহাজন-বাক্যের বশবর্তী হইয়া এইরূপ করেন ? নবীনা পাঠি-কাদের ভৃষ্টিসাধন ব্যতীত বাঙ্গালা বহি বিক্রম্ম হইবার আর উপায় নাই বৃঝি ?

আমি খাণ্ডড়ীদের হইরা ওকালতী করিতে বসিরাছি, তাই যেন তোমরা পাঁচ জনে আমাকে বৃড়ি মাগী বনিরা গালি দিও না। আমার বরস এথনও কুড়ি পার হর নাই, স্থতরাং তোমরা কোনও মতেই আমাকে বৃড়ি বলিতে পারিবে না।—আমার খাণ্ডড়ীর মত এমন খাণ্ডড়ী কলিকালে হয় না। আমি যাহা করিরাছিলাম, তোমরা যদি তাহা করিতে, তবে তোমাদের খাণ্ডড়ী—থাক্ আর অপ্রিয় সত্য কথাটা বলিব না—আমার গল্লটা খাণ্ডড়ীকে শুনাইরা তাঁহার মতটাই না হয় জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও।

কলিকাতার নিকট বরাহনগরে আমার পিত্রালয়। আমরা ছই বোন্ তিন ভাই। আমিই সবার ছোট, মারের কোলের মেরেটি বলিয়া ছেলেবেলায় মা বাপের আদর একটু বেশী পরিমাণেই পাইয়াছিলাম। আহা, আমার সে বাবাই বা কোথা গেলেন, আমার

দে মা-ই বা কোথায় গেলেন! দাদারা এখন ঠাকুর দেবভাদের জাণী-লাদে চিরজীবি হইয়া বাঁচিয়া থাকুন, তাহা হইলেই সব।

মা বাপের আদরে সোহাগে আমার শৈশব কাটিতেছিল। যথন আমি ছয় বংসরের কি সাত বংসরের হইয়াছি, তথন বাবা আমাকে একথানি প্রথমভাগ আনিয়া দিলেন। আমি সমস্ত দিনে অ আ ক প সব দিনিয়া কেলিলাম। যে দেখিল সেই আশ্চর্যা হইল, যে শুনিল সে-ই অবিখাস করিল। আমার বুদ্ধি আর শ্বরণশক্তি দেখিয়া ছোট লাদা বলিলেন,—"হরি! আমি তোকে পড়াব আয়।" বলিয়া রাখি, সামার নাম এমতী হরিপ্রিয়া দেবী।

দাদার কাছে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। এক থানি ছই থানি করিয়া প্রাথমিক বহিগুলি শেব করিলাম। বথন রামারণ, মহাভারত, আরব্যোপন্তাদ পড়িতে লাগিলাম, তথন আমার বয়দ নয় বংদর কি জোর দশ বংদর।

আমার এই দাদাটির কিঞ্চিৎ পরিচর দেওয়া আবশুক। গুরু-নিন্দা করিতে নাই—কিছু বলিতে চাহি না;—ইনি আমার সর্কানশের যোগাড় করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমার নিতান্ত জোর কপাল, তাই আমি ভাদিয়া গিয়াও ফিরিতে পারিয়াছি।

আমি তথন পূব ছোট ছিলাম,—লোকের মুখে গল্প শোনা,—দাদা কলিকাতায় কলেজে পড়িতেন, হঠাং একদিন একজন আসিয়া সংবাদ দিল,—"তোমাদের চিত্তরঞ্জন (দাদার নাম চিত্তরঞ্জন) ব্রহ্মজ্ঞানী হবে,—সমস্ত ঠিক হয়েছে,—এই ১১ই মাঘ তার দীক্ষা।"—এই সংবাদে আমার পিতামাতার মাথায় বজ্ঞপাত হইল। তাঁহারা সকলে হাঁ হাঁ করিয়া কলিকাতায় দাদার বাসায় গিয়া পড়িলেন। কায়াকাটি করিয়া, আছহত্যা করিবার ভয় দেখাইয়া দাদাকে বাড়ীতে আনা হইল।

ধর্মসম্বন্ধীয় তর্কে দাদাকে পরাজিত করিবার জন্ম নবদ্বীপ হইতে একযোড়া অধ্যাপক আমদানী করা হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মঘেষী যত কিছু পুস্তক-পুত্তিকা ছিল, দে সব কলিকাতা হইতে আসিল। ক্রমে দাদা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার অভিলাব তাাগ করিলেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্ম হইতে না পাইয়া ক্রমে কর্লেল্ অল্কটের শিশ্য হইয়া পড়িলেন। দাদা বড় বড় নথ রাখিলেন, বড় বড় চুল রাখিলেন: নাছ মাংস্ ছাড়িলেন, আতপ চাউল ধরিলেন;—এমন কি সন্ধ্যাক্রিক না করিয়া আর জলগ্রহণ পর্যান্ত করেন না। যখন দাদা আমায় লেখাপড়া শিখাইবার ভার লইলেন, তখন তিনি ঘোর ণিয়জ্জিষ্ট্। মনে আছে, বিবাহ করিবার জন্ম না কত সাধ্যসাধনা করিতেন,—দাদা বলিতেন,—"নহাত্মাগণের ইচ্ছা নয় যে আমি বিবাহ করে সংসারজালে জড়ীভূত হয়ে পড়ি।" গ্রামের মৃবক্দিগের মধ্যে দাদার একটি ভক্ত-সম্প্রদায় ছিল, তাহারা গোপনে যার তার কাছে বলিয়া বেড়াইত, হিমালয়ের গুহার শত সহস্র বংসর বয়ম্ব মহাত্মারা আছেন, তাঁহারা দাদাকে মাঝে মাঝে প্রাদি লিখিয়া থাকেন।

দাদার উপর আমার ভক্তি এত বেশী ছিল যে, তিনি বলিলে আমি মরিতে পর্যান্ত পারিতান। দাদা যথন একান্তে বসিরা আমাকে পড়াই-তেন, তথন মুগ্ধনেতে আমি তাঁহার প্রতিভার সম্জ্জন মুথের পানে চাহিরা থাকিতাম। এমন দাদার সহোদরা ভগ্নী আমি,—নিজেঁকে ধড় মনে করিতাম। দাদা আমাকে উপদেশ দিতেন, বিশ্বজ্ঞাৎ মারাপ্রচনা, সংসার কারাগার, আত্মীয় পরিজনের প্রতি মেহভালবাসা জীবের মুক্তির প্রধানতম অন্তরায়। দাদা নিজের উপদেশবাকা রামায়ণ মহাভারত খুলিরা সপ্রমাণ করিতেন।

যথন আমি এগারো বৎসরে পড়িলাম, তথন দারুণ শোক পাইলাম। ছয় দিনের জর-বিকারে বাবা গেলেন;—ছইটি মাসও পোহাইল না,

সভীলক্ষী মা-ও তাঁহার স্বামীর পদাস্বরণ করিলেন। ছই মাসের মধ্যে বাপ না ছই হারাণো;—যাহার এমন হইয়াছে সেই জানে। দাদা না থাকিলে কি সেই বয়সে সে শোক আনি সহ্য করিতে পারিতাম! দাদা এফ সনরে আমাকে গীতা পড়াইতে লাগিলেন। সংস্কৃত জানিতাম না, তবু গোক গুলি মুখস্থ করিতাম। বাঙ্গালা অন্তবাদ পড়িতাম। দাদা দাকা টিপ্তনী করিয়া বুঝাইয়া বুঝাইয়া দিতেন। শোকদগ্ধ হৃদয়ে গীতার গ্রোক গুলি যেন অমৃতসিঞ্চন করিত।

যথন বারো বৎসরের হইলাম, তথন আমার বিবাহের কথাবার্তা উঠিল। বড় দাদা মেজ দাদা সপরিবারে বিদেশে থাকিতেন,—তাঁহারা হোট দাদাকে চিঠির উপর চিঠি লিখিতে লাগিলেন—হরির বিবাহের বন্দোবস্ত কর, আর বিশ্ব করিও না।

দাদাকে প্রার্থনা জানাইলাম, আমি বিবাহ করিব না; ধর্মালোচনার কুমারী-জীবন যাপন করিব।

দাদা না-ছ-না-ছ ভাবে কিছুদিন কাটাইলেন। শেষে যথন বড় দাদারা ঠাঁহাকে কড়া কড়া চিঠি ঝাড়িতে আরম্ভ করিলেন তথন দাদা পাত্র সন্ধান করিতে বাহির হইলেন। আমাকে বুঝাইলেন, বিবাহ করিলেই, বে ধর্ম-কর্ম সব নাশ হইয়া বায় তাহার কিছুমানে নাই। বরং সংসারাশ্রমে থাকিয়া ধর্ম-কর্ম অক্ষুপ্প রাথিতে পারিলেই বেশী প্রশং-সার বিষয়।

দাদা যথন এ কথা বলিলেন, তথন আমি বিশাস করিব না কেন ? বলিলাস—আপনার আজ্ঞাই শিরোধার্য।

কয়েকটা সম্বন্ধ ভাঙ্গিরা একটা ন্থির হইল। পাত্র জামালপুর রেলওয়ে আফিসে কর্ম্ম করেন। প্রথম পক্ষের বিবাহ বটে ;—কিন্তু একটু বয়দ হইয়াছে। বংদর পাঁচশের কম নহে। তিনি স্বয়ং আমাকে দেখিতে আদিবেন লিখিলেন।

কালো গর্ণেটের কোট পরিয়া, সোণার চেন ঝুলাইয়া, বার্নিশ করা জুতা পায়ে দিয়া, টেরি কাটিয়া, স্থান্ধি মাথিয়া, রূপা-বাধান ছড়ি হাতে করিয়া একদিন আমাদের বাড়ীতে আদিয়া উপস্থিত। আমাকে দেখিলেন, আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কি লেখা পড়া করি জিজ্ঞাসা করিলেন;—আমার লজ্জাও নাই, সরমও নাই, দিধাও নাই, সক্ষেচও নাই;—মুখ মাটির দিকে না নামাইয়া তাঁহার পানে নিতাঁক নেত্রপাত করিয়া স্পষ্ট কথায় চটপট্ সমস্ত প্রশ্লের উত্তর দিলাম।

তিনি চলিয়া গেলে বাড়ীর লোকের কাছে আমাকে ভং সনা ভানিতে হইল। সবাই বলিল—"তোর কি ভয়, লজ্জা কিছুই নেই ? লেখা পড়া শিথেছিস্ বলেই কি অমন বাহাত্রী না কর্লেই নয় ।" আমি ভাল মন্দ কিছুই বলিলাগ না। কিছু দিন পরে সংবাদ আসিল, পাত্র বিবাহ করিতে সন্মত হইয়াছেন। আমরা যাহা দিব তাহাতেই রাজি। ফল-কথা আমাকে বিবাহ না করিয়া ছাডিবেন না।

ভাবিলাম, তা না ছাড়ুন। বিবাহ যথন আমাকে করিতেই হইবে, তথন আর কথা কি ! রামে মারিলেও মরিব, রাবণে মারিলেও মরিব। শুভদিনে শুভক্ষণে বিবাহ হইয়া গেল। প্রদিন শুশুরবাড়ী যাত্রা কবিলাম।

শ্রীরামপুরের নিকট আমার শ্বন্ধরবাড়ী। আমার স্বামী একমাসের ছুটি লইয়া বাড়ী আসিয়াছিলেন। আমি নববধূ,—নববধূর বেরূপ লজ্জা সরম থাকা আবশুক, আমার সেরূপ নাই দেখিয়া কেহ কেহ নিলা করিল। খাশুড়ী বলিলেন—"আহা, তা হোক্—ছেলে মামুষ—বুজি হলেই সব হবে এখন।" আমার সম্বন্ধে কে কি বলিল কে কি না

ব্লিল তাহা আমি গ্রাহ্ম করিতাম না; নিজের পড়া শুনা লইরাই পাকিতাম। পড়া ওনার জন্মও কিছু কিছু বিজ্ঞাপ সহিতে হইয়াছিল। দুপাহকাল ছিলাম। স্বামী আমার মন ভুলাইবার জন্ম প্রতিরাত্তেই কিছু-না-কিছু নৃতন জিনিষ উপহার দিতেন। নিম্পৃহস্ত তৃণং জগং। আমি লইতাম - কিন্তু মনে মনে হাপিতাম। আমি বুঝিয়াছিলাম, প্থিবী অসার, ইহলোকের স্থুও ছঃখ কিছুই সতা নহে—আমি ছুইটা ফুলের তোড়া অথবা হুই শিশি গন্ধ লইয়াকি করিব ? তব লই-তাম: - স্বামীর মনে বুথা কণ্ট দিবার প্রয়োজন কি ? স্বামী আমাকে মাদরে সোহাগে ব্যতিবাস্ত করিয়া তুলিলেন। ঠিক ভাল লাগিত না বলিতে পারি না। জনকজননীর জীবিত কালে আদর সোহাগ আমার প্রচর পরিমাণেই ছিল, তুই বৎসর যাবং আমি তাহা হইতে বঞ্চিত ত্ইয়াছিলাম। স্বামীর আদর শুক্ষ্দয়ে নববর্ষার জলবিন্দুর মত বোধ হইত। কিন্তু জড় ভয় করিত। নির্জ্জনে ঈশবের নিকট প্রার্থনা করিতাম, "হে দ্রামর প্রভু, যেন সংসারের মারাকুহকে ভূলিরা যাই না, রক্ষা করিও।"—বধুজনোচিত লজ্জার অভাবে অন্তের কাছে নিন্দাভাজন হইতাম বটে, কিন্তু স্বামী তাহাতে সন্তুষ্ট ছিলেন বুঝিতে পারিতাম। একে তিনি একটু বেশী বয়সে বিবাহ করিয়াছেন,— তাহার উপর আবার কাঁচিয়া ছেলেমাত্র্য সাজিয়া যে কচি থুকীটর লজ্জা ভাঙ্গাইতে হইল না, ইহাতে তিনি স্বামার প্রতি ক্বতজ্ঞ ছিলেন।

সাতিদিন খণ্ডরবাড়ীতে থাকিরা আমি পিত্রালয়ে ফিরিলাম। স্বামী আমার সঙ্গে "বোড়ে" আসিলেন। বাড়ীর লোকে তাঁহাকে লইরা কত আমোদ প্রমোদ করিল। তাঁহার ছুটি ক্রমে ফুরাইরা আসিল, তিনি দেশে ফিরিলেন। বাত্রা করিবার সময় দেখিলাম, তাঁহার চকু ছলছল করিতেছে। আমাকে বলিরা গেলেন—"চিঠি লিখো।" বিবাহের পর প্রায় তিন বংসর কাল আমি বরাহনগরে রহিলাম।
পূজা ও বড়দিনের ছুটিতে স্বামী আসিতেন। আমাকে লইরা যাইবার
জন্ম করেকবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু একটা না একটা
বিশ্ববশতঃ হয় নাই; একবার সব ঠিকঠাক;—শেষ মুহুর্ত্তে পত্র
আসিল সাহেব তাঁহাকে ছুটি দিল না। আর একবার যাইবার সমর
আমার পীড়া উপস্থিত হইল। আরও একবার ঐ রকম কি একটা
ব্যাঘাত হয়।

এই তিন বৎসরে ছইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘঠনা গটিল। প্রথম দাদার বিবাহ। দিতীয় আমাদের উভয়ের গুরুলাভ।

এই সময়ে দাদা শাস্ত্রচর্চার অবসরে মাঝে মাঝে কলিকাতার যাতারীত আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, সেথানে একজন গুপ্তবিদ্যায় পারদর্শী পরম জ্ঞানীপুরুবের দর্শন পাইয়াছেন, সেথানে উপদেশার্থে গমন করেন। দাদা বাহাই শিখুন, ভবিদ্যাতে একদিন আমিও তাঁহার সেই বিতার অধিকারিণী হইব, এই আশায় উংক্ল হইতাম। দাদা সেথানে কি শিথিয়াছিলেন না শিথিয়াছিলেন সে পরিচয়ণাভ আর আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই, কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিলান, তাঁহার উপদেষ্টা স্বীয় পঞ্চদশ্বর্বীয়া ভয়ীটিকে দাদার গলায় বাধিয়া দিলেন;—দাদা বিবাহ করিলেন। আত্মীয়-স্কলন ইহাতে সকলেই স্থা। দাদার বয়স তথন প্রায় তিংশবর্ষ। দাদা বলিলেন—"মহাআগণ এত দিনে আমার বিবাহে অনুমতি দিয়াছেন।" বাহা হউক, বিবাহ করিয়া শাস্ত্রচর্চায় দাদার আগ্রহ বাড়িল বই কমিল না। যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে নিতা নৃত্রন গ্রহাদি বোম্বাই ও কাশী হইতে আসিতে লাগিল। আমি ক্রমে উপযুক্ত হইতেছি বিবেচনা করিয়া দাদা আমাকেও যোগের তুই চারিটি জিনিষ শিথাইতে লাগিলেন। লেখা পড়া আমি যত শীছ

শিথিয়াছিলান, এগুলি কিন্তু তত শীঘ্র আয়ত্ত করিতে পারিলাম না। একদিন দাদা রাগ করিয়া বলিলেন—"তোর কর্ম্ম নয়,—তোর মন চঞ্চল হরেছে।"

আমার মূথ শুকাইরা গেল। ধরা পড়িলাম। বাস্তবিকই ইদানীং আমার মনে চাঞ্চল্য আসিরাছিল। মাঝে মাঝে একথানি হাসিমাথা স্লেছভরা মূথ মনে পড়িয়া দেহমন অবশ করিয়া দিত।

দে দিন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাঁদিলাম আর প্রার্থনা করিলাম—

হা জগদীশ এত শিথিলাম, এত সাধনা করিলাম, আমার সব বার্থ

হইবে ? ফিরিতে হইবে জানিলে, এ পথে কে পদার্পণ করিত। আমি

কি এখন সব ছাড়িয়া বেশবিস্তাস করিয়া, নাটক পড়িয়া, স্বামীকে

প্রণয়-পত্র লিথিয়া দিন কাটাইতে পারিব ? বাস্থদেব! কুরুক্ষেত্রে

তুমি পাণ্ডবদিগকে জয়শ্রী দান করিয়াছিলে, আমার এই মানসক্ষেত্রে

মাসিয়া বরাভয় ম্র্ত্তিতে দর্শন দাও—আমি মোহরূপ তুর্যোধনকে সংহার

করি। তুমি জগতের স্বামী,—তুমি আমার ও স্বামী;—তোমার ভাবনা

ছাডা আর কাহারও ভাবনা আমার মনে যেন প্রবেশ করিতে না পারে।

ইহার পর বিগুণ উৎসাহের সহিত যোগচর্চায় মনোনিবেশ করিলাম।
অজপাসাধন, ষট্চক্র, নাদ ও মুদ্রার একটা মোটামূটি ধারণা জন্মিল।
কিন্তু মনে সেই গুপু চাঞ্চলা সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে ক্নতকার্য্য
হইলাম না। সে ভাবনাকে যত বলিতাম—আসিও না, তত সে আসিয়া
মনের হুয়ারে মাথা কুটাকুটি করিত। তথাপি আমি কিছু কিছু
শিথিলাম।

এই সময় একাদন গুপ্তবিভার পারদর্শী দাদার সেই বন্ধু—আপাততঃ শ্যালক—স্বীয় গুরুদেবের সঙ্গে আসিয়া দর্শন দিলেন। গুরুদেব উন্নত ললাট গৌরবর্ণ বৃদ্ধ পুরুষ, সর্বাঙ্গ হইতে যেন একটা ব্রন্ধচর্য্যের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ ইইতেছে। বয়ঃক্রম পঞ্চাশং বৎসরের কম ইইবে না।
চক্ষেও ওঠাধরে প্রশাস্ত হাস্তরেথা দেদীপামান।

তাঁহার সঙ্গে ছই তিন দিন শাস্ত্রালাপ করিয়া দাদা আমাকে বলিলেন—"হরি, আমরা ইহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করি আয়; সর্বাশাস্ত্র বিশারদ মহামহোপাধ্যায় স্ক্রদশী পণ্ডিত,—এমন গুরুলাভ সকলের অদৃষ্টে ঘটে না।"

উপযুক্ত দিনে আমরা ভাই বোনে তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিলাম। এতদিন আমি ইউদেবতাবিহীন ছিলাম; ইউদেবতা পাইয়া এইবার সাধনার স্থবিধা হইল। ত্রিসন্ধা ইউমন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম। পূজার ধুম দেখে কে! কিছুদিন পরে গুরুদেব কলিকাতায় গেলেন। দাদা তাঁহার সঙ্গে গেলেন। তাঁহার হাতে পায়ে ধরিয়া সন্মত করিয়া বছবায়ে সাহেব-বাড়ীতে তাঁহার ছবি তোলান হইল। সেই ছবি বছবায়ে বাধাইয়া দাদা স্বয়ং একথানি রাখিলেন, আমাকে একথানি দিলেন। পূজাকালে সেখানিকেও রীতিমত পূজা করিতাম। বেশ দিন কাটিতে লাগিল।

আখিন মাসে আমার বামী দাদাকে পত্র নিথিয়া পাঠাইলেন—
ছুটিতে আসিয়া বিজয়া-দশমীর দিন আমার লইয়া যাইবেন। শগুরবাড়ীতে গিয়া কেমন করিয়া পড়াগুনা হইবে, প্জার্চনাই বা কেমন
করিয়া হইবে ? বড় ভাবনা হইল। যাহা হউক, ইহার জভ্য
পূর্কাবিধিই প্রস্তত ছিলাম। ভাবনা যাদৃশীর্যভ্য সিদ্ধিভবিতি তাদৃশীঃ।
ভবে আমার বিয়াশকা কোণায় ? নির্দিষ্ট দিনে দাদার চরণে প্রণাম
করিয়া অশ্রুহীন চক্ষে স্বামীর সহিত গাড়িতে উঠিলাম। দাদাকে
আনেক করিয়া বিলয়া গেলাম, যদি গুরুদেব আসেন তবে অবশ্য
অবশ্য আমাকে গিয়া লইয়া আসিও।

আমার স্বামী আমাকে লইয়া একেবারে জামালপুরে উপস্থিত इहेलन । चंक्राप्ति भिष्टे क्थांत्र आभारक मानत्र मस्त्रायण कतिराम । যে স্থানে আমাদের বাসা, তাহাকে বৈষ্ণপাড়া বলে। জানালা খুলিলে আধু মাইল দূরে পাহাড় দেখা যায়। বৈছপাড়ায় স্বই वानानी :- अनिनाम जामानभूतमम नवहे वानानी। हिन्दुशानीत সংখ্যা জামালপুরে মৃষ্টিমেয়। হিন্দুসানী যত, তাহারা সব জামাল-পুরের বাহিরে আশেপাশে পল্লীগ্রামে থাকে। জামালপুরে সমস্তই আফিসের বাবু। নয়টা হইতে চারিটা পর্যান্ত জামালপুরস্থদ্ধ বাবু আফিসে আবদ্ধ থাকেন, স্থতরাং ঐ সময়ের জন্ম জামালপুরটা স্ত্রীলোকের রাজ্য হইয়া দাঁড়ায়। মেয়েরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত প্রকাশ্র রাজপথ অতিক্রম করিয়া এবাড়ী ওবাড়ী করিয়া বেডায়। প্রয়োজন হইলে দল বাঁধিয়া এপাড়া ওপাড়া করাও চলে। এইটি জামালপুরের স্ত্রীসমাজের বিশেষত্ব। বঙ্গদেশের বাহিরে আর কোথাও স্ত্রীলোকদের এ সুযোগ নাই। অন্তের পক্ষে ইহা ঘতই সুবিধা-জনক হউক. আমার মহা বিপদ হইল। পাড়ার লোকে দলে দলে আমাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। আমার সম্বন্ধে যে সব সমা-লোচনা হইতে লাগিল, সেগুলা তাহারা আমার অসাক্ষাতে করার শিষ্টাচার প্র্যান্ত দেখাইল না। আমি অসক্ষোচে সরলভাবে তাহাদের প্রশ্নের উত্তর করিতাম, প্রতিফলস্বরূপ কেহ আমাকে বেহায়া বলিত. (कह विनिष्ठ (मस्रारक, किह विनिष्ठ किहू। क्रांस क्रांस व्यासात वित्रक्ति ধরিয়া গেল। আমার পড়াগুনা পূজার্চনার অত্যস্ত ব্যাঘাত হইতে লাগিল। তাহারা আদিলেই আমি লেপ-মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িতাম। হাজার ডাকাডাকি করিলেও উত্তর দিতাম না। তাহারা আমার প্রতি চোথা চোথা বাকাবাণ প্রয়োগ করিয়া আমার ঘর ছাডিয়া

যাইত। বাড়ী ছাড়িয়া যাইত না, তাহা হইলে ত বাঁচিতাম। কথনও বারান্দার কথনও উঠানে পেরারা গাছের ছায়ায় বিদ্যা জটলা পাকাইত। তাহারা চলিয়া না গেলে আর আমি বিছানা ছাড়িতাম না। শাশুড়ী মাঝে মাঝে আমাকে বলিতেন—"বাছা, ওরা সব তোমায় দেখতে আসে, তুমি মাথাঠারোপনা করে বিছানায় পড়ে থাক, ওঠ না, কথা কও না, দেখতে কি সেটা ভাল হয়? ভারি সবাই নিন্দে করে।" মাকে আমি কিছু বলিতাম না, ভাবিতাম ভাল হয় না ত হয় না; নিন্দা করে ত করে। এরপ অলস নিন্দার ভয়ে কি আমি ভীত হইব ? তাহা হইলে আমি ঐ শত সহস্র সাধারণ স্ত্রীলোকের সাগরে জলবিন্দ্র মত মিশাইয়া যাই না কেন ? তাহা ছাড়া আরও একটা কারণ ছিল। সমস্ত দিন আমার পূজা ও শাস্ত্রচর্চা কিছুই হইত না;—রাত্রে আমাকে সে সব করিতে হইত। রাত্রি ছইটা তিনটা পর্যান্ত জাগিতাম। স্বতরাং দিবানিদ্যা ভিল্ল উপায় ছিল না।

প্রতিবেশিনীরা আমার বিরুদ্ধে আমার খাণ্ডড়ীর নিকট নানাপ্রকার অভিযোগ করিয়া আমার বিপক্ষতাচরণ আরম্ভ করিল। আমি যে তাহাদের সঙ্গে সংশ্রব মাত্র রাথিতে স্বীকৃত হইলাম না, ইহাই তাহাদের চক্ষে আমাকে মহা অপরাধে অপরাধিণী করিল। তাহারা ,যত আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিল, আমি তত তাহাদিগকে অব্জ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিলাম।

নানা কারণে আমি লোকের বিরাগভাজন হইতে লাগিলাম।
আমার খাণ্ডড়ীর নিকট তাহারা শুনিয়াছিল যে আমি সর্ব্বদা পড়াশুনা করি। ছই চারিজন নবীনা, নাটক নভেলের ছরাশার আমার
সঙ্গে ভাব করিল। একজন আদিয়া একদিন বলিল,—বউ, তোমার

কাছে নাকি সব অনেক ভাল ভাল বই আছে, কি কি বই দেখাও না ভাই।"

আমি মনে মনে হাসিয়া বাক্স হইতে ছই চারিথানি বহি বাহির করিয়া দেথাইলাম। বইগুলি সে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, দেখিয়া বলিল—"এই বই ভূমি পড় ?"

আমি বলিলাম—"পড়্বার জন্মেই ত এনেছি।"

"এ যে শাস্ত্র।"

"শাস্ত্র কি পড়্তে নেই ?"

"পড় ভাই। আমরা মুখ্য স্থা মেয়ে মায়্ষ।"—হাসিয়া জিজাসা করিলাম—"আমি কি পুরুষমান্ত্র নাকি ?" বলিয়া বহি ভুলিয়া রাখিলাম। ঐ যে একটু হাসিলাম, তাহাতেই বোধ হয় সধী মনে করিলেন, আমি তাঁহাকে অপমান করিলাম। যাহা হউক তিনি অভিমানে গদ্ গদ্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

আমার সঙ্গে যাহাদের আলাপ হইত, বারাস্তরে দেখা হইলে তাহাদের সকলকে চিনিতে পারিতাম না। কে অত মনে করিয়া রাখে বাবু! ইহাও আমার প্রতি তাহাদের ক্রোধের সঞ্চার করিল। কেহ কেহ আমাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিত—"তা হোক্ বড় মান্থের মেয়ে, তাই বলে' কি অমনিই কর্তে হয় ? আমি কি ওঁর দ্বারস্থ হতে গিয়েছিলাম যে আমাকে চিন্তেই পার্লেন না ?"

এই সকল ফ্রাটর জন্ম ক্ষমা প্রার্থনা করা আমি আবশ্রক বোধ করি-হাম না। তাহারাও তিল তিল করিয়া আমার খাশুড়ীর মন বিষাক্ত করিয়া প্রতিশোধ লইতে লাগিল।

খাগুড়ী আমায় মাঝে মাঝে একটু আধটু ভর্ৎসনা আরম্ভ করিলেন। কমে ক্রমে স্থর উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিল! কিম্ব আমি তাঁহার ভর্ৎসনায় ছঃখিত বা বিব্বক্ত হইতাম না ; বোধ হয় সেই কারণে তাঁহার ক্রোধণ্ড উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে চলিল।

निজমুথে निজদোষের কথা বলিতেছি, রাথিয়া ঢাকিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। মনের ভাব বেমন বেমনটি হইরাছিল, তেমনি বলিয়া ষাইতেছি। আমার বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া যেন তোমরা আমাকে ভুল বুঝিও না: — যেন মনে করিও না যে আমার ভাবখানা—দেখ দেথ আমি কেমন বাহাত্রী করিয়াছিলাম ! আমি যাহা করিয়াছিলাম. তাহা অতি গহিত কার্যা করিয়াছিলাম, কিন্তু তথন মনে হইত বুঝি ভারি বীরত্ব করিতেছি। আমার খাণ্ডড়ী বালবিধবা। চিরদিন পাচটার সংসারে থাটিয়া থাটিয়া পরের মন যোগাইতে যোগাইতে তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল। কেবল ছেলেটিকে মামুষ করিবার জন্মই না ? সেই ছেলের বউ আসিল-কত সাধের বউ-তিনি মনে ভারি আশা করিয়াছিলেন, বধুর হাতে সংসারের ভার দিয়া নিশ্চিম্ব হইবেন, বসিয়া আপনার হরিনাম করিবেন। বধু যে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া পূজা করিবে আর গীতা মুথস্থ করিবে, আর সমস্ত দিন লেপমুড়ি দিয়া ঘুমাইবে, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। অনেক দিন হইতে প্রথা আছে, ছেলে বিবাহ করিতে যাইবার সময় মা জিজ্ঞাসা করেন--

"বাবা তুমি কোথায় যাইতেছ ?"

ছেলে বলে-

"মা আমি তোমার জন্ত দাসী আনিতে যাইতেছি।"

স্থূলের পণ্ডিত মহাশয় একালের বধ্গণের গুণকীর্ত্তন করিবার সময় বলেন যে, ঐ উত্তর পরিবর্ত্তন করিয়া এখন বলা উচিত—"মা তোমার মুগুর আনিতে যাইতেছি।"—আমার শাশুড়ীর পক্ষে আমি ঠিক মুগুর হই নাই বটে, কিন্তু দাসী যে হই নাই তাহা নিঃসন্দেহ। বরং তিনিই দাসীর মত আমার সেবা করিতেন। লিথিতে লজ্জা করিতেছে—কত দিন হয়ত দাই আসে নাই, আমার ছাড়া কাপড় পর্যান্ত মাকে কাচিতে হইয়াছে। আমি কি যে ভাবিতাম, কি অহঙ্কারে যে মন্ত থাকিতাম, তাহা বলিতে পারি না। খাঙ্ড়ী যে আমাকে ভংসনা করিতেন, তাহার জন্ম তাঁহার আর দোষ কি ? তিনি যতই ভালমানুষ হউন, রক্ত মাংসের শরীর ত বটে।

শুধু শাশুড়ীকে নহে, স্বামীকেও আমি জালাতন করিয়া তুলিয়াছিলাম। প্রথম প্রথম আমার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া তিনি হাসিতেন।
আমি আসিয়া পূজার জন্ত একটা আলাহিদা বর দথল করিবার চেষ্টা
করিয়াছিলাম, কিন্তু পাই নাই। অগত্যা আমার শয়ন ঘরের একটি
কোণে আসন বিছাইয়া আলো জালিয়া পূজা করিতে বসিতাম। গুরুদেবের বাধান ছবিখানি পেরেকে টাঙ্গান থাকিত। প্রথম প্রথম
একদিনের কণা মনে পড়িতেছে। রাত্রে আহারান্তে স্বামী নিকটস্থ মেসের
বাসায় গল্প করিতে গিয়াছিলেন। আমি যথাসময়ে শয়নগৃহে গিয়া
পূজার আসনে বাসলাম। প্রথমে গুরুদেবের ছবি নামাইয়া পূজা
করিলাম। তাহার পর চৈতন্তভাগবত থুলিয়া বসিলাম। এমন সময়
সামী আসিলেন। আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমি তাঁহাকে
দেখিয়াই বলিয়া উঠিলাম—"জুতো পায়ে দিয়ে আমার পূজার এত কাছে
আস কেন ?"

"আসিলে কেন" না বলিয়া বলিলাম—"আস কেন ?"—বেন পাঁচ দিন আসিয়াছেন!

স্বামী অপ্রতিভ হইরা বলিলেন—"ও:''—বলিয়া জুতা ছাড়িয়া আসিলেন। তোমরা আমার স্পর্কাথানা দেখিলে? তাঁহার সেই জুতা, তাহা লইয়া পূজা না করিয়া, বলিলাম কি না, জুতা পায়ে দিয়া আমার পূজার অত কাছে আদ কেন।

যাহা হউক, জুতা ছাড়িয়া আমার স্বামী একটা কি বিছাইয়া আমার কাছে বসিলেন। আমার হাতথানি ধরিয়া সোহাগন্ধরে বলিলেন—"আর লেখাপড়া করতে হবে না—চল।"

আমি বলিলাম—"না না, তুমি শোওগে, আমার এখন অনেক কায বাকী আছে।"

"যা বাকী আছে তা কাল হবে। আজ ঢের হয়েছে, চল।" আমি নীরবে বাড় নাড়িলাম।

তথন তিনি বলিলেন—"আচ্ছা, তবে একটা পাণ এনে দাও।'' আমি বলিলাম—"ঐ টেবিলের উপর ডিপেতে আছে, উঠে নাও না।'' স্বামী বলিলেন—"ভূমি দিতে পার না የ''

কি করি, উঠিলাম। পাণ আনিয়া হাতে দিতে চাহিলাম। তিনি বলিলেন—"আমি আপনি হাতে করে খাব না। তুমি খাইয়ে দাও।"

ভাল বিপদ! হাত এঁটো হইয়া গেল। বামহন্তে করিয়া কোশা হইতে গৃঙ্গাজল লইয়া হাত ধুইয়া ফেলিলাম। আবার চৈতন্সভাগবতে মন দিলাম। স্বামী বসিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম—"তুমি কতক্ষণ বদে থাক্বে ? আমার অনেক রাত্রি হবে, আফিন থেকে থেটে থুটে এনেছ, যাও শোওগে।"

তিনি বলিলেন—"একলা আমি শোব না। আমি এইখানে শুই"— এই বলিয়া আমার কোলে নাথা দিয়া সটান্ শুইয়া পড়িলেন।

আমি বহি বন্ধ করিলাম। তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। দে দিনের সে মুখ আমি কথনও ভুলিব না। শরতের আকাশে যেমন মেঘ ও রৌদ্র পরস্পরকে শীকার করিয়া ফিরে \* তাঁহার মুখেও তেমনি অভিমান ও কোতৃক পরস্পরকে শীকার করিয়া ফিরিতেছিল। তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া আমার মনে কেমন একটা হুর্বলতা আদিল, আমি মুখ নত করিয়া——। বুঝিলে ? তোমরা হইলে পারিতে ? কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, বাল্যকাল হইতেই আমি লজ্জা সরমের ধার ধারি না।

সেদিনকার মত পূজাপাঠ বন্ধ করিতে হইল। কিন্তু সমস্ত রাজি অনুশোচনার কাটিল। ভাঙ্গা চোরা ছিন্ন ভিন্ন কতই স্বপ্ন দেখিলাম; একবার যেন দেখিলাম, গুরুদেব ক্রোধে রক্তনেত্র হইরা আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। যেন কঠোরস্বরে বলিলেন—"এই তোর নিষ্ঠা!"

পরদিন প্রাতে জাগিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, এবার অবধি মনকে দৃঢ় করিব। এমন করিয়া সংসারের স্নেহ-প্রেমে আরুষ্ট হইলে চলিবে না। যতটুকু নহিলে নয়, ততটুকু সংসারকে দিব। বাকী সব শাল্তের ও দেবতার।

তাহার পর হইতে স্বামী ডাকিতে আসিলে আর অমন গলিয়া বাইতাম না। প্রায়ই দৃঢ়ভাবে তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতাম। কতদিন নিঃশাস ফেলিয়া তিনি উঠিয়া গিয়াছেন, আর আমি গীতার গূঢ়ার্থ ব্ঝিতে প্রাণ-পাত করিয়াছি।

ক্রয়ে ক্রমে তিনি ক্লাস্ত হইয়া পড়িলেন। আমায় কিন্তু একটি দিনও একটি উচ্চ কথা বলেন নাই। আমার জন্ম বন্ধুসমাজেও তাঁহাকে বিদ্রুপ সহিতে হইত কি কম ? কেহ বলিত—"ওহে, স্ত্রীকে

 <sup>\*</sup> লোহাই রবি বাবু! আপনার চুরি করি নাই। আমাদের ছাদ হইতেও এক
দিন আমরা এইরুপ দেখিতে পাইয়াছিলাম।

গুরু করে মন্ত্যের নাও।" কেহ বলিত—"তোমার ভাবনা কিহে! রোজ একটু একটু করে স্ত্রীর চরণামৃত থেও—শরীর নীরোগ হবে।" কেহ বলিত—"ওহে, আফিসে বেরুবার সময় তোমার পুণাবতী স্ত্রীকে প্রণাম করে বেরিও, কাবে ভূলচুক হবে না। চাই কি হঠাৎ পাচজনকে ডিঙ্গিয়ে প্রোমোশনও পেয়ে যেতে পার।"

ছয় নাস আমি খণ্ডরবাড়ীতে রহিলাম, ছয় নাসে খাণ্ডড়ীকে ও স্বামীকে তিক্ত বিরক্ত করিয়া তুলিলাম। ইদানীং স্বামী দারুণ অভিমানে আর আমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিতেন না। লোকে আমার শাশুড়ীকে বলিতে লাগিল, "ও বউকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, সেথানে গিয়ে ও আপনার পূজো অর্চনা করুক, তুমি ছেলের আবার বিয়ে দাও।" না প্রথম প্রথম দে কথা কাণে তৃলিতেন না। কিন্ত আমি পাড়ার যাহাকে তাহাকে বলিতে লাগিলাম, আমায় স্বামী স্বচ্ছন্দে পুনর্বার বিবাহ করুন, আমার তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। যথা-কালে তাহারা এ কথা আমার খাগুড়ীর কাণে তুলিল। তিনি তাঁহার ছেলের শুক্তমুথ দেখিয়া, পরামর্শদায়িনীদের মতে মত দিলেন। মধ্যে মধ্যে মাতা পুল্লে নির্জ্জনে কথাবার্তা হইতে লাগিল দেখিলাম। সব বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু কিছুই হুঃথ হইল না। স্বামীকে আমার সাধনার বিশ্বস্তুরূপ মনে হইত। তিনি থেন আমার মূর্ত্তিমান প্রলোভন,—আমাকে স্বর্গচ্যত করিবার জন্ম সংসার স্থথের নিষিদ্ধ ফল হাতে করিয়া আহ্বান করিতেছেন। ভাবিলাম, করুন না বিবাহ, করিয়া স্থী হউন, আমি উহার পথের কণ্টক, উনিও আমার বিদ্ব। আমি দাদার কাছে চলিয়া যাইব। চিরজীবন তুই ভাই বোনে আপনাদের সাধন ভজন লইয়া থাকিব।

একদিন রবিবারেও ঘরে বসিয়া মাতাপুত্রে কথাবার্তা হইতেছিল,

আমি বাহির দিয়া যাইতেছিলাম। হঠাং আমার কাণে গেল—আমার স্বামী বলিতেছেন—"শেষকালে যদি ও আবার থোরপোষের দাবী করে,
—আমার এই ত অবস্থা, কোথা থেকে ছ ছটো স্ত্রীকে প্রতিপালন কর্ব ?" বলিয়া স্বামী চুপ করিলেন, শাশুড়ীও নীরব হইলেন।
এ কথা কি কথাবার্জার উপসংহার তাহা আমি বুঝিলাম। একটু যেন আনন্দ হইল। ভাবিলাম স্বামীর যাহা বাধা তাহা আমি স্বহস্তে ছিল্ল করিব। রীতিমত দলিলে লেথাপড়া করিয়া দিব যে, আম স্বামী চাহিনা, স্বতঃ কিংবা পরতঃ কথনও তাঁহার নিকট ভরণপোষণের দাবী করিব না। স্বামীতে আমার সমস্ত অধিকার আমি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিবলাম। তিনি পুনর্বার বিবাহ করিয়া সংসারী হউন।

কালামুথী আমি—আনন্দে গলো হাদর ক্ষীত হইয়া উঠিল। পার্থ যথন কুরুক্তেত্রে বিজরলাভ করিয়াছিলেন, তথন তাঁহার যেরপ আনন্দ হইরাছিল অমুমান করা যাইতে পারে, আমার সেইরূপ আনন্দ হইল। আমি যেন মোহ-প্রলোভনাদির বিরুদ্ধে মানসিক মহাসংগ্রামে জয়লাভ করিলাম। মনে হইল, যেন আমার গুরুদেব, আমার ইপ্তদেব আমার পানে প্রসন্ম হাস্ত্র্যুথে চাহিয়া রহিয়াছেন।

আমার দে ছর্ক্ দ্ধির কথা আনুপূর্কিক লিখিতে লজ্জা করিতেছে। তোমরা আমায় যদি ক্ষমা কর, তবে এই স্থানটা অতি সংক্ষেপে বিবৃত্ত করিয় যাই। যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহা কার্যো পরিণত করিলাম। দলিলে লেখাপড়া করিয়া দিলাম। টেলিগ্রাফ্ করিয়া দাদাকে আনাইলাম।

আমার এরপ আচরণের পর আমার প্রতি আমার স্বামীর মনের ভাব কিরপ হইল বল দেথি ?—অত স্বামী হইলে আর অতঃপর আমার মুখদর্শন করিতেন না। কিন্তু আমার স্বামী আমায় কত বুঝাইলেন—বলিলেন—"হরি! এখনও মতি পরিবর্ত্তন কর। বড় ভুল কর্ছ।"

আমি তথন ভাবে মন্ত। তাঁহার এই অনস্তম্প্রভ সহাদয় উদারতা আমি হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাইবার সময় তিনি বলিয়া দিলেন—"বলে রাথ ছি, বদি কথনও বিপদে পড়, তবে আমাকে সংবাদ দিতে সঙ্কোচ কোরো না।"

দাদার সঙ্গে যাত্রা করিলাম। তাঁহার নিকট ক্বত কার্য্যের জন্ম যে পরিমাণ প্রশংসা ও উৎসাহ পাইব আশা করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই পাইলাম না। তিনি যেন কিছু অপ্রসন্ন। গাড়ীতে যতক্ষণ চইজনে ছিলাম, ততক্ষণ তিনি বিমর্য হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন—"হরি! কাষটা ভাল কর্লে না!"

শুনিরা আমার কারা পাইতে লাগিল। দাদার মুখে এই কথা ?
কিন্তু কে আমার এ পথের পথিক করিল ? লক্ষকোটি বঙ্গরমণীর
জীবনের স্রোভ বে পথে প্রবাহিত, আমার জীবনের স্রোভ সে পথে
বহিতে দিল না কে ? তিনি আমার জীবনে হস্তক্ষেপ না করিলে,
এই ভর্থননার স্রযোগ ত পাইতেন না ।

আমার চোথে জল দেখিয়া দাদা আমায় সাস্থনা করিতে আরস্ত করিলেন। যে উৎসাহের কথা আশা করিয়াছিলান, তাহা দিয়া আমাকে স্বস্থ করিলেন। ভবিশ্বতে আমরা কোন্ পথে চলিবু, কি করিব, কি পড়িব, এই সমস্ত আলোচনার অবতারণা করিয়া আমার প্রোণে মধুরুষ্টি করিলেন।

বাড়ী আসিরা রীতিমত পূজার্চনা ও শাস্ত্রচর্চা আরম্ভ করিরা দিলাম। প্রথমটা দাদাও পূব উৎসাহ দেখাইলেন, কিন্তু মাঝে মাঝে সে উৎসাহ ক্ষীণ হইরা আসিত। আমি যেমন সমানে ছুটিতাম, তিনি তেমন

পারিতেন না। তিনি বেন থানিক ছুটিতেন, থানিক বসিয়া বিশ্রাম করিতেন। আমার কথা স্বতন্ত্র;—আমি এখন স্বাধীন জীবন যাপন করিতেছিলাম, আমার স্বামী নাই, কোনও বন্ধন নাই, আমি বন-বিচঙ্গীর মত বেমন ক্রুত উড়িতেছিলাম, দাদা তেমন পারিবেন কেন? তাহার স্ত্রী তাঁহার পূর্চে আরোচণ করিয়া। একটু ছুটিয়াই হাঁফাইয়া পড়িতেন। আমি একদিন স্থযোগ দেখিয়া বলিলাম,—"দাদা। তোমার কর্মা নয়, তোমার মন চঞ্চল হয়েছে।"

তোমরা ব্ঝিতে পারিলে ত, আমি কেমন মজার প্রতিশোধটি লইলাম ? দাদাও একদিন আমাকে ঠিক এই কথা বলিয়াছিলেন। সে দিন আমার সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাটিয়াছিল। দাদার মুখে চক্ষে সে ভাবের লেশমাত্র না দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। যেন ভাবটা, এ আপদ চুকিলেই বাঁচি। হায় মহাআগণ! কেন তোমরা দাদাকে বিবাহ করিতে করুমতি দিয়াছিলে ?

ছোটবউ শুধু দাদার বিশ্ব জন্মাইয়া কান্ত ছিলেন না, সুষোগ পাই-লেই আমারও পথরোধ করিবার টেপ্টা করিতেন। দাদার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাঁহার গতির থর্কতা করিয়াছিলেন, আমাকে নিকটে পাইলেই, যথাস্থানে বিসিয়া আমরাও পৃষ্ঠে চাবুক হাঁকাইতেন। উপমার থাতিরে. কথাটা যেমন লঘুভাবে বলিলাম, তাহা নয়। পরের মুথে অনেক্ কথা শুনিতে পাইতাম;—একদিন স্বকর্ণে শুনিলাম—তাঁহার একটি প্রিয় স্থীকে বলিতেছেন—"এমন ত কথনও সাত জন্মেও

ছোটবউরের সথী বলিলেন—"আমার ত বিশাস হয় না ভাই যে ও ইচ্ছে করে স্বামী ত্যাগ করে এসেছে। বোধ করি ওর স্বভাব চরিত্র দেখে স্বামী দূর করে' তাড়িয়ে দিয়ে থাক্বে।" বলা বাহুল্য এ কথা আমি কাণে তুলিলাম না ; কিন্তু একদিন আরও অত্যস্ত ভয়ন্তর অশ্রাব্য কথা শুনিলাম। সে দিন আমার সহনাতীত হইল।

তাহার পর গুরুদেব দর্শন দিলেন। তিনি আমার স্বামীগৃহত্যাগের কথা গুনিয়াছিলেন। বলিলেন—"মা, তুমি যে জীবন নির্বাচন করিলে. তাহা একান্ত কঠিন। এ সমুদ্রে যথন ডুব দিলে, তথন গভীরতর গভীর-তম প্রদেশে নামিতে হইবে, নহিলে রক্স মিলিবে না। শুধু শীকারাণী হাঙ্গর-কুন্তীরের দংশনে প্রাণান্ত হইবে। প্রথম অবস্থায় পদে পদে বিপদ।"

তিনি আমাদের বাড়ীতে রহিলেন, এবং স্বয়ং আমাকে শিথাইবার-ভার লইলেন। বলিতে ভূলিয়াছি, কিছু কিছু সংস্কৃত শিথিয়া ফেলিয়া ছিলাম। সমত দিন এত পবিশ্রম করিয়া পড়াগুনা আরম্ভ করিয়া দিলাম যে, কলেজের আসয়-পরীক্ষা-ভীত ছেলেরাও তত পারে না। গুরুদেব আমাকে অধ্যাপনা করিতে করিতে আমার তীক্ষুবৃদ্ধি দেখিয়া আশ্চর্যা হইয়া যাইতেন। দাদার কাছে আমার প্রশংসা আর তাঁহার ফুরাইত না।

কিন্তু ছোটবউ আমার উপর বড় উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন।
আমার অদৃষ্টটা বড় মন্দ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কি কুক্ষণেই
জিন্মিয়াছিলাম, যেথানেই যাইব, সেইখানেই পরিবারে যোর আশান্তির
ঝড় বহিবে ! দাদা ভালমামুষ, বধুর সঙ্গে পারিয়া উঠিতেন না। বধ্
তাঁহাকে কি মন্ত্রে কি ঔষধিতে বশীভূত করিয়াছিল বলিতে পারি না,
—যেন তাঁহার বিষদাত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। দাদার আচরণ দেখিয়া
মনে মনে ভারি মুণা হইত; তাঁহার উপর সেই পূর্ককার ভক্তি আমি
কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিলাম না। ক্রমে ক্রমে আমার পড়াগুনা
পূজার্চনার বিশেষ বাাঘাত হইতে লাগিল।

কাদিতে কাঁদিতে দিবারাত্তি প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—"বিপদের কাগুারী হরি, আমার কি ছই কূল ষাইবে !"

একদিন গুরুদেব আমাকে নির্জনে বলিলেন—"দেখ, এখানে তোমার সাধন ভজনাদির বড়ই বিন্ন হইতেছে। এ অবস্থায় সংসারাশ্রমে থাকাও ঠিক নয়। আমি বলি কি, আমার সঙ্গে আমার আশ্রমে চল। জকলেপুরের নিকট পাহাড়ে নর্ম্মদা নদীর তীরে আমার কুটার আছে। সেখানে তোমাকে কন্তাবৎ পালন করিব, শিক্ষা দীক্ষার পরম স্থাোগ স্টবে।"

আমি সম্মত হইলাম। একদিন গভীর রাত্রে, ঋষিতৃল্য পিতৃতুল্য গুরুদেবের হস্ত ধারণ করিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া গেলাম। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি নাই, গুরুদেবের নিষেধ ছিল। গুরুদেব স্বহস্তে পত্র লিখিয়া সব কথা জানাইয়া শয়ার উপর রাখিয়া গেলেন।

অনেক পথ চলিয়া রাত্রি শেষ হইয়া আদিল। সে একটা প্রকাণ্ড মাঠ। চতুর্দিকে বছদ্র পর্যান্ত মন্ত্রন্থাবাস দৃষ্ট হইল না। একটা বিপুল-লেহ বটসুক্ষ ছিল, তাহার মূলে বসিয়া ছইজনে প্রান্তি দ্র করিতে লাগিলাম। গুরুদেব তাঁহার পোঁটলা হইতে সয়াসীর উপযোগী গৈরিক বস্ত্রাদি বাহির করিলেন। আমাকে বলিলেন—"বাছা, তুমি এইগুলি পরিধান করিষা সয়াসীবেশ ধারণ কর, নহিলে পথে বিপদ ঘটতে পারে।"

বলিয়া তিনি আড়ালে সরিয়া গেলেন। আমি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া সন্নাাসী-পুরুষ সাজিলাম। পথে পদার্পণ করিয়াই এই ছলনা! মনটা যেন বিমর্ষ হইল; কিন্তু গুরুদেব যথন বলিয়াছেন, তথন আর কথা কি ৪

গুরুদেব শুষ্কার্চ সংগ্রহ করিরা একটা অগ্নিকুও প্রস্তুত করিলেন। তাহাতে আমার পরিত্যক্ত বস্ত্রাদি ভস্মীভূত করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে কাঁচি দিয়া আমার চুলগুলি কাটিয়া ফেলিলাম। গারে মাধায় বিভূতি মাথিলাম। সেই বেশে, অন্তের কথা দূরে থাকুক, আমার মা যদি আসিরা আমাকে দেখিতেন, তাহা হইলে তিনিও চিনিতে পারিতেন না। সমস্ত দিন পথ চলিয়া, সন্ধাার পূর্ব্বে একস্থানে আসিয়া রেল পাই-লাম। রেলে চড়িয়া ভৃতীয় দিনে কাশীধামে পৌছিলাম।

কাশীতে পাঁচ সাত দিন কাটিল। সমস্ত দিবাভাগ ঠাকুর দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কত আনন্দ!

কাশী হইতে প্রয়াগ। প্রয়াগেও কয়েক দিন কাটিল। প্রয়াগ চইতে জব্বলপুরে গমন করিলাম।

জবলপুরে নামিয়া গুরুদেবের আশ্রমাভিমুথে অগ্রসর হইলাম। কি স্থলর পার্কতীয় দৃষ্ঠ ! কোথাও কোথাও জঙ্গল। ছই একটা বয়ৢজয় বাহির হইয়া চকিতের মধ্যে আবার বন্ধন প্রবেশ করিতেছে। আমি তৎপূর্ব্বে আর কথনও পর্ব্বতারোহণ করি নাই। পর্ব্বতারোহণ করিতে অত্যস্ত আনন্দ হইতে লাগিল। কলনাদিনী নৃত্যপরা নম্মদার তীরে গুরুদেবের আশ্রম গৃহ। সম্মুথে পশ্চাতে কয়েকটি মহাবলী শালতক দণ্ডায়মান। পাথরের গাঁথা তিনটি শ্রীহীন কক্ষ। পাহাড়ীরা আসিয়া গুরুদেবকে ও আমাকে ভূমিম্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে লাগিল। আমি নীরব রহিলাম, গুরুদেব সম্মিতমুথে আশীর্কচন বিতরণ করিতে লাগিলে। তাহারা তৃণসংগ্রহ করিয়া আনিল। ছইটি কক্ষে আমরা ছইটিশেষ্যা প্রস্তুত করিলাম। কেহ কেহ বনজাত ফলমূল আনিয়া দিল। একজনকে পল্লী হইতে তণ্ডলাদি কিনিয়া আনিতে পাঠান গেল।

কয়েকদিন পড়াগুনা পূজার্চনা বেশ চলিল। চারিদিকে যেন শান্তির রাজ্য; কোলাহল নাই, সংসারের শতপ্রকার বাধাবিদ্ধ কিছুই নাই দ সাধন ভজনের পক্ষে এই উপযুক্ত স্থান বটে। কিন্তু এইবার আমি এই আথাায়িকার চরম সঙ্কটস্থানে আসিয়াছি। আমার জীবনের গতি ভিন্ন দিকে কেমন করিয়া ফিরিল, এইবার তাহাই বলিবার সময় উপস্থিত। হইয়াছে।

এখন মনে হইতেছে বটে, যাহা হইরাছিল তাহা ভালই হইরাছিল, কিন্তু তখন স্বর্গ আর মর্ত্তা, রসাতলের মত অন্ধকার ও ভূজসমসন্থল মনে হইরাছিল। আমি ফিরিলাম, কিন্তু কি নিচুর আঘাত পাইরা ফিরিলাম! স্মরণ করিলে হুৎকম্প উপস্থিত হয়। আমি কর্নায় য়ে পুণাময় প্রভাময় স্বর্গরাজ্য নির্মাণ করিয়াছিলাম, একদিন মুহুর্ত্তের মধ্যে তাহা চুর্ণ বিচুর্ণ হইয়া ধ্লায় মিশিয়া গেল। যে গুরুকে দেবতাজ্ঞানে এতদিন পূজা করিলাম, মুহুর্তের মধ্যে তাঁহার ভিতর হইতে পাপের ক্ষ্ধাশীর্ণ কল্পালুত্তি বাহির হইয়া পড়িল।

তোমরা স্তম্ভিত হইয়াছ ? স্তম্ভিত হইবার কথা বটে। মাছুমকে কথনও বিশ্বাস করিও না। যে যত বড় জানী, যত বড় ধার্মিক, যত বড় জিতেন্দ্রির পুরুষ হউক, বিশ্বাস করিও না। পুরাণে যে মহামহা খায় তপস্থীর পদস্থলনের বর্ণনা আছে, তাহার এক কণিকামাত্র অতিরঞ্জন নহে। যথন আমার পিত্রালয়ে গুরুদেব সমস্ত দিন, সমস্ত সন্ধা ধরিয়া আমার অন্তরে জ্ঞানামূত সঞ্চার করিতেন, আমি কি জানিতাম যে, আমি তক্ষণ অজ্ঞাতসারে তাহার ছাদয়ে ক্বাসনার বিষকীটের সঞ্চার করিতেছিং ? তিনি যথন আমাকে বলিলেন,—"বংসে, এখানে তোমার সাধন ভ্জনাদির ব্যাঘাত হইতেছে, আমার সঙ্গে আমার আশ্রমে চল", তথন যদি তাহার অন্তরের অন্তন্তল পর্যান্ত দেখিতে পাইতাম, তবে, স্থিভিঙ্গে শ্যাশিয়রে সর্প দেখিলে মানুষ যেমন চমকিয়া উঠে, আমি কি সেইরূপ চমকিত হইতাম না ? আমি নিজের জন্ত কিছুমাত্র ছঃখিত নহি; আমার যাহা হইয়াছে তাহা ভালই হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার অবস্থাটা শ্বরণ করিলে চক্ষে জল আসে। সারা-জীবনের তপস্তা তিনি

আমর পারে ঢালিয়া দিলেন! মাঝে মাঝে আমার মনে হয় তাঁহার এই ছর্দ্দশার জন্ত আমিই আংশিকরূপে দায়ী কি না। আমার কি দোষ ? আমি কিসের জন্ত দায়ী হইব ?

কিন্তু হয়ত আমি তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ অবিচার করিতেছি। গুরু স্বভাবতঃ নীচ বা কুপ্রবৃত্তিশালী নহেন, আমি তাহার শতসহস্র প্রমাণ পাইয়াছি। হয়ত পূর্ব্ব হইতে তাঁহার কোনও ছরভিসদ্ধি ছিল না। ঘটনাক্রমে মুহুর্ত্তের প্রলোভনে তিনি হয়ত আত্মবিশ্বত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী ব্যবহার হইতেও ইহাই অনুমান করা সঙ্গত। গুনিতে পাই তিনি সে আশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন। আপনার সয়াসীবেশকে ভগুমি জ্ঞান করিয়া তাহাও দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। এখন নাকি বাহাড়ম্বরহীন সাধুতার জীবন যাপন করিতে প্রবৃত্ত আছেন।

আর একবার তোমাদের নিকট আমাকে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে হইল। সে ঘটনাও পুঞারপুগুরুরপে আমি বর্ণনা করিতে পারিব না। তথু তাহার পরিণাম মাত্র বলি। একদিন গভীর রাত্রে যে গুরুদেবের হস্ত ধারণ করিয়া পিতৃগৃহ হইতে অপস্তত হইয়াছিলাম, সেই জব্দলপুরের পাহাড়ে আর একদিন গভীর রাত্রে—গুরুদেব আর বলিব না—সেই গুরুদানবকে গর্বিত পদাঘাতে ধরাশায়ী করিয়া স্বীয় অমূল্য সতীত্ব মর্য্যাদা অক্ষুপ্প রাথিয়া স্বামীগৃহাভিমুথে যাত্রা করিলাম। আমার ভূল ভার্পিল!

তৃতীয় দিন রাত্রি হুইটার সময় জামালপুর ষ্টেশনে পৌছিলাম। তথনও আমার সঙ্গে সেই পূর্বাধৃত সন্ন্যাসীপুরুষের বেশ।

রাত্রি আছে দেখিরা আমি মোসাফিরখানার বসিরা রহিলাম। আকাশ পাতাল কত কি চিস্তা করিতে লাগিলাম। মনে পড়িল, ছই বৎসর পূর্বে এই জামালপুর ষ্টেশনে দাদার সঙ্গে গাড়ীতে উঠি। তাহার পর হুইতে আর স্বামীর কোনও সংবাদ পাই নাই। তিনিও আমার কোনও সংবাদ লন নাই--- যদি গোপনে লইয়া থাকেন তবে আমি জানি না। এত দিন কি আর তিনি বিবাহ করেন নাই ? বিবাহ না করিলেও আমাকে যে গ্রহণ করিবেন, তাহার কি সম্ভাবনা আছে ? তিনি কি আমার নির্দোষিতায় বিশ্বাস করিবেন। তিনি যদি করেন, তবে আমার খাভড়ী বিখাস করিবেন কেন ? যদি খাভড়ীও বিখাস করেন, তবে পাঁচজনে বিশ্বাস করিবে কেন ? এই পাঁচজনের জন্মই ত রামচন্দ্র সতীকুলের আরাধ্যা দেবী সীতামুন্দরীকে বনবাসে পাঠাইয়াছিলেন। স্বামী যদি বিবাহ করিয়া থাকেন, তবে কি আমি তাঁহার সংসারের দাসী হুইয়াও থাকিতে পাইব না ? না হয় আত্মপরিচয় দিব না। আর এক-বার বনে বাইব। বনে গিয়া এ পোড়ামুথ আগুন দিয়া স্থানে স্থানে পোড়াইয়া দিব। ক্ষত শুক্ষ হইলে আমার মুখ বিক্ষত হইবে; কেছ আর চিনিতে পারিবে না। তথন আসিয়া স্বামীর সংসারে দাসী হইব। र्यन ना त्रार्थन ?-- आमि विनव, "आमि अर्थ চाहिना, ७४ একবেলা তুইটি খাইতে দিও। আমি ভিথারিণী, আমার দরা কর।" ইহাতেও কি দরা হইবে না ? আমার স্বামীর দ্যার শ্রীর। আমার শাশুড়ীরও দেইরপ।—আর যদি দেখি বিবাহ করেন নাই ? ছল্মবেশে থাকিয়া কৌশলে মনের ভাব ব্রিতে চেষ্টা করিব। স্থযোগ পাইলেই আত্ম-প্রকাশ করিব। তাহার পর কপালে যাহা আছে তাহাই হইবে। দাদার বাড়ী আর ফিরিব না। বউ পোড়ারমুখী বাঁচিয়া থাকিতে নয়। কোনও উপায় না হয়, মা গঙ্গার কোলে আশ্রয় লইব। সে ত আর কেহ রোধ করিতে পারিবে না।

কর্সা হইল। আমি ঈশ্বরের নাম শ্বরণ করিরা টেশন ছাড়িলাম। বৈস্পপাড়ার সদর রাস্তার ধারেই আমাদের বাড়ী। চিনিরা চিনিরা প্রেলাম। বাড়ীর বাহিরেই ছুইটা খোড়ানিমের গাছ ছিল, বাড়ী চিনিতে কট্ট হইল না। কাছাকাছি গিয়া দেখিলাম, সদর দরজা থোলা; একটা হিন্দুস্থানী ছেলে, পিতলে ঘড়া মাথায় করিয়া বাহির হইল। পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমার শ্বশ্রদেবী নামাবলী গারে জড়াইয়া, হরিনামের মালা হাতে করিয়া বাহির হইলেন। সে দিন পূর্ণিমা, বুঝিলাম মা ভোরের গাড়ীতে মুঙ্গেরে গঙ্গালান করিতে যাইতেছেন। গাছের আড়ালে সরিয়া দাঁডাইলাম। প্রথম দর্শনে তাঁহাকে প্রণাম করিতে পারিলাম না।

মা দৃষ্টিপথের বাহির হইলে, সাহসে ভর করিয়া বাড়ী চুকিলাম ?
শরীর কাঁপিতে লাগিল। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, কই, কোথাও
ত নোলকপরা একটি নববধ্ দেখিতে পাইলাম না। স্বামী তথন শ্যাত্যাগ করিয়া বাহির হইতেছেন। নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে
প্রশাম করিলেন। হায়, আমার কপালে এতও ছিল! আমি মনে মনে
তাঁহার পায়ে সহস্রবার মাথা খুঁড়িলাম।

তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। মাঝে মাঝে কোতৃহলপূর্ণ সভৃষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি আমার পানে চাহিতেছিলেন! আমি সাবধানে চাপা গলায় বিক্বত স্বরে কথা কহিতে লাগিলাম। স্ত্রী এখানে নাই কেন, কোথায়? ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া পরিষ্কার উত্তর পাইলাম না, চাপিয়া গেলেন। অত্যাত্ত কথাবার্ত্তায় জানিলাম, দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নাই। স্ত্রীর প্রসঙ্গে তাঁহার চক্ষুর কোণে করুণার জলরেখা দেখা দিল; —ব্রিলাম এ পোড়ারমুখীকে এখনও ভূলেন নাই। কত্বার মনে করিলাম, আত্মপ্রকাশ করি কিন্তু পারিলাম না। ভাবিলাম খাগুড়ী আস্থন তাহার পর বাহা হয় হইবে।

স্বামী স্নান করিয়া, পাশের মেসের বাসায় আহার করিয়া, আফিসের জক্ষ প্রস্তুত হইলেন। বেলা দশটার গাড়ীতে মা ফিরিয়া আসিলেন। সন্ন্যাসীর সেবাদি সম্বন্ধে মাকে গোপনে কিছু বলিয়া স্বামী আফিস্যাত্রা করিলেন। একে পূর্ণিমা—পূণ্যাহ;—বাড়ীতে সন্ন্যাসীকে অতিথি লাভ করিয়া মা যেন ক্লতার্থ হইয়া গেলেন।

এই সময় দাই চলিয়া গেল। বাড়ী নির্জ্জন হইল। আমি ব্ঝিলাম এই শুভ স্থবোগ উপস্থিত। বলিলাম স্নান করিব, তোমাদের একথানা কাপড় দাও।

সানাস্তে সেই কাপড়থানিকে শাড়ীর মত করিয়া পরিলাম। খোমটা দিয়া সানের স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। মা নিশ্চরই বিশার-বিশ্বারিত নেত্রে আমার পানে চাহিয়া থাকিবেন—ঘোমটার ভিতর হইতে তাঁহার মুথ আমি দেখি নাই। গ্রুধু পা ছুখানি দেখিতে পাইতেছিলাম,—ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করিলাম।

মা বলিয়া উঠিলেন—"ওমা, ওমা, ওমা—সন্ন্যাসী না গাগল ?" বলিয়া ক্ষিপ্রহন্তে আমার অবগুঠন অপস্তত করিলেন। চোখোচোথী ইইবামাত্র চিনিয়া ফেলিলেন—ক্ষশ্বাদে বলিলেন—"একি ! বউমা !!"

কেমন করিয়া তাঁহার পা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সব কথা আজো-পাস্ত নিবেদন করিলাম, তাহা আর বিস্তারিত বলিবার প্রয়োজন নাই। প্রথমে বিশ্বরে তাঁহার মুথে কথা বাহির হুইল না। তাহার পর আমার সঙ্গে তিনিও কাঁদিরা ভাসাইরা দিলেন। বুকে টানিয়া লইয়া স্নেহভরে বারষার আমার মুথচ্ছন করিলেন। শেষে বলিলেন,—"বাছা, ছেলে বাড়ী আস্কুক, নইলে আমি কিছুই বল্তে পার্ছি নে।"

বলিলেন, গুরুর সঙ্গে আমার পিতৃগৃহত্যাগের সংবাদমাত্র তাহারা পান নাই।—স্থতরাং "পাঁচজন" সন্ধরে আর কোনও আশহা রহিল না। কিন্তু তথাপি বাড়ীতে লোকজন আসিয়া পাছে আমায় দেখিরা ফেলে, পাছে কিছু সন্দেহ করে, সেই জন্ম তিনি আমাকে একটা ঘরে প্রিয়া চাবি বন্ধ করিলেন। খাগুড়ী ক্ষমা করিলেন;—স্বামীর সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত ছিলাম।
আর্দি চিরুণী লইয়া সমন্তদিন স্বরাবশিষ্ট চুলের জটা ছাড়াইলাম।
ছইখানা চিরুণী ছিল, তুইখানারই প্রায় সব ক'টা দাত ভাঙ্গিয়া গেল।

সেই পূর্ণিমারজনীতে স্বামীর সঙ্গে আমার স্থপদ্মিলন হইল। তোমরা যদি আমাকে ক্ষমা করিতে পারিয়া থাক, তবে এইবার আমাব কলাণে শাঁথ বাজাইয়া দাও।

## দেবী

সে আজ কিঞ্চিদধিক এক শত বংসরের কথা।

পৌষমাদের দীর্ঘরজনী আর কিছুতেই পোহাইতে চাহে না।
উমাপ্রসাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। লেপের ভিতর অনুসন্ধান করিল,
স্ত্রী নাই। বিছানা হাতড়াইয়া দেখিল তাহার ষোড়নী পত্নী এক পাশে
গুটিস্থটি হইয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছে। সরিয়া গিয়া অতি সম্ভর্পণে
তাহার গায়ে লেপথানি চাপাইয়া দিল। পাশে পায়ের দিকে হাত
দিয়া দেখিল কোথাও ফাঁক বহিতেছে কি না।

উমাপ্রসাদ বিংশতিবধীয় যুবক। সম্প্রতি সংস্কৃত ছাড়িয়া সথ করিয়া পারস্তভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মা নাই;— পিতা পরম পণ্ডিত, পরম ধার্ম্মিক নিষ্ঠাবান শক্তি-উপাসক, গ্রামের জমিদার, সম্মানের সীমা নাই। অনেকের বিশ্বাস, উমাপ্রসাদের পিতা কালীকিন্ধর রায় মহাশয় একজন প্রকৃত সিদ্ধ পুকৃষ, আভাশক্তির বিশেষ অনুগৃহীত। গ্রামে আবালর্দ্ধ তাঁহাকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে।

উমার্গ্রদাদ আপনার নবীন জীবনে সম্প্রতি নবপ্রণয়ের মাদকতা মন্থতা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাঁচ ছয় বংসর পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছে বটে, কিন্তু পত্নীর সহিত ঘনিষ্ঠতার স্ত্রপাত এই ন্তন। স্ত্রীর নাম দয়াময়ী।

স্ত্রীর গাত্র আর্ত করিরা উমাপ্রসাদ তাহার গণ্ডস্থলে একথানি হাত রাখিল—দেখিল সে স্থান শীতে শীতল হইরা গিরাছে। অত্যস্ত ধারে ধারে পত্নীর মূথচুম্বন করিল! বেরূপ নিয়মিত তালে দয়াময়ীর নিশাস বহিতেছিল, সহসা তাহার বাতিক্রম হইল। উমা জানিল স্ত্রী জাগিয়াছে। মৃত্রুরে ডাকিল-"দয়া।"

দরা বলিল—"কি"। "কি" টা খুব দীর্ঘ করিয়া বলিল। "তুমি বুঝি জেগে রয়েছ ?"

দয়া ঢোক গিলিয়া বলিল—"না ঘুমচ্ছিলাম।"

উমাপ্রসাদ আদর করিয়া স্ত্রীকে বুকের কাছে টানিয়া আনিল। বলিল—"যুমুচ্ছিলে ত উত্তর দিলে কে?"

দয়া তথন আপনার ভূল বুঝিতে পারিয়' অপ্রতিভ হইল। বলিল— "আগে ঘুমুছিলাম, এখন জেগে উঠ্লাম।"

উমাপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিল—"এখন কখন ? ঠিক কোন্ সময় ?" —উমা ভারি গ্রন্থী

"কোন সময় আবার ?—সেই তথন !"

"কখন ?"

"যাও আমি জানিনে। বলিয়া দয়া স্বামীর বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইবার রুথা চেষ্টা করিল।

ঠিক কথন জাগিয়াছে, দয়াও কিছুতে বলিবে না, তাহার স্বামীও কিছুতে ছাড়িবে না। কিয়ৎকণ মান অভিমানের পর দয়ান পরাজয় হইল। উত্তর দিল "সেই যখন তুমি"—বলিয়া থামিল।

"আমি কি কর্লাম ?"

দয়া থুব তাড়াতাড়ি করিয়া বলিল—"সেই যথন তুমি আমায় চুমু থেলে,—হল ় মাগো মা ় এত জান !"

তথনও এক প্রহরের অধিক রাত্রি আছে। হুজনে কত কথা আরম্ভ হইল। অধিকাংশ কথারই না আছে মাথা না আছে মুপ্ত। হায়, শত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের প্রপিতামহগণের তরুণবয়য় পিতা-মাতাগণ, অসার অপদার্থ আমাদেরই মত 'এমনি চঞ্চল মতি গতি' ছিলেন। অত বড় শাক্ত পরিবারের সন্তান হইয়াও উমাপ্রসাদ সে পর্যান্ত একদিনও স্ত্রীর নিকট মুদ্রাপ্রকরণ বা মাতৃকান্তাসের কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপন করে নাই এবং যমনিয়মাদি সম্বন্ধে তাহাকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রাথিয়াছিল।

নানা কথার পর উমাপ্রসাদ বলিল—"দেখ, আমি পশ্চিমে চাকরি করতে বেরুব।

দয়া বলিল—"তোমার আবার চাকরি কেন ? তোমার কিসের তঃথ ? জমিদারের ছেলে হয়ে কেউ চাকরি করে না কি ?"

**"আমার এথানে তু:থ আছে বৈ কি।"** 

"তুমি যদি আমার ছঃখ বুঝ্বে তা হলে আর আমার ছঃখ কিসের।"

শুনিয়া দয়া ভারি অপ্রস্তত হইয়া গেল। ভাবিতে লাগিল, কি ছঃখ ?
—ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। একটু ছষ্টামি বৃদ্ধি আসিল।
বলিল "তোমার কি ছঃখ ? আমি বৃঝি মনের মত হইনি ?" দয়া
জানিত এ কথা বলিলে উমাপ্রসাদকে আঘাত করা হইবে।

উমাপ্রসাদ প্রিয়ামুথে অজস্র চুম্বনবর্ষণ করিয়া এই আঘাতের প্রতিশোধ লইল। পরে বলিল—

"আমার ছঃথ তোমাকে নিয়েই বটে। সমস্ত দিন আমি তোমার পাইনে। শুধু রাভিরটি পেয়ে সাধ মেটে না। বিদেশে চাকরি কর্তে যাব, সেথানে তোমায় নিয়ে যাব, কেমন ছজনে একলা থাক্ব, সারাদিন সারারাত !" "চাকরি কর্বে ত সারাদিন আমাকে নিয়ে থাক্বে কেমন করে ?
আমাকে ত একলা ফেলে তুমি কাছারি চলে যাবে।"

"কাছারি গিয়ে খুব শিগ্গির শিগ্গির ফিরে আস্ব।"

দয়া ভাবিয়া দেখিল, তা হইতে পারে বটে। কিন্তু বাধা বিপত্তি যে জনেক !

"তুমি ত নিয়ে যাবে, সবাই যেতে দেবে কেন ?"

"এথান থেকে কি নিয়ে যাব। যথন শুন্ব তুমি বাপের বাড়ী রয়েছ তথন চুপি চুপি এসে তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাব।"

শুনিয়া দয়া হাসিল। এও কি সম্ভব না কি প

"কতদিন আমরা থাকব সেথানে <sup>১</sup>"

"অনেক বচ্ছর থাকব।"

দরা মৃচ্কি মৃচ্কি হাসিতেছিল, সহসা একটা কথা তার মনে পড়িয়া গেল। বলিল—"থোকাকে কেলে কি অনেক বচ্ছর আমি বিদেশে থাকতে পারব ?"

উমাপ্রসাদ স্ত্রীর গালে গাল রাখিয়া কাণের কাছে বলিল—"তত-দিন তোমারও একটি খোকা হবে।" কথাটি শুনিয়া দয়ার ওঠপ্রান্ত হইতে কর্ণমূল পর্যান্ত লজ্জাঃ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কিন্তু অন্ধকারে তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।

উল্লিখিত থোকাট উমাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ সহোদর তারাপ্রসাদের একমাত্র সস্তান। স্বয়ং উমাপ্রসাদ এ বাটার শেষ থোকা। এই পরিবারে থোকা-রাজার সিংহাসন বছকাল শৃত্ত ছিল, তাই থোকার বড় আদের; থোকা বাড়ীস্থদ্ধ সকলের চক্ষের মণি। থোকার মা হরস্থলরী,—তাঁর ত আর গরবে মাটিতে পা পড়ে না।

দয়া সহসা বলিল-"আজ এথনো খোকা এল নাকেন ?"--

তোর রাত্রে রোজ থোকা কাকীমার কাছে আসে। এটি তার নিতা নৈমিত্তিক কার্যা। যদিও বাটীতে দাসদাসীর অভাব নাই. তথাপি গৃহকার্য্যের অধিকাংশ দয়া স্বহস্তে করিত। বিশেষতঃ তাহার শশুরের পূজাঙ্গিক সম্পর্কীয় যাহা কিছু কার্য্য তাহাতে দয়া ছাড়া অপর কাহারও হক্তম্পর্শ করিবার অধিকার ছিল না। সারাদিন এই সমস্ত কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও থোকাকে দে একমুহূর্ত্তও চক্ষের আড়াল করিত না। কাকীমা গা মুছাইয়া না দিলে থোকা গা মুছে না, কাকীমা কাজল না পরাইয়া দিলে থোকা কাজল পরে না, কাকীমার কোলে ভিন্ন অন্ত কোথাও শুইরা থোকা তথ খায় না। থোকার বিছানায় তার কাকীমা অনেক রাত্রি অবধি থাকিয়া ঘুম পাড়াইয়া আদে,— ভোর রাত্রে যুম ভাঙ্গিলেই খোকা কাকীমা বলিয়া কালা যুড়িয়া দেয়। এই প্রগল্ভতা, এই অন্তায় আবদারের জন্ত মধ্যে মধ্যে তাহাকে হর-স্থলরীর নিকট হইতে চড়টা চাপড়টা পুরস্কার পাইতে হয়। কিন্তু বলাই বাছলা তাহাতে কান্না না থামিয়া আরও দশগুণ বাডিয়া উঠে। তথন হরস্করী তাহাকে কোলে করিয়া, ক্রোধে ও নিদ্রাঘোরে টলিতে টলিতে দয়ার শয়নকক্ষের দারে আসিয়া ডাকেন—"ছোট বউ ও ছোট বউ. এই নে তোর খোকাকে।" বলিয়া, দয়ার গুয়ার খুলিবার অপেক্ষা,না রাথিয়াই, থোকাকে মাটিতে বসাইয়া প্রস্থান করেন। দয়া প্রায়ই জাগিয়া থাকে, না থাকিলেও থোকার ক্রন্দনে শীঘ্রই জাগিয়া উঠে, ছুটিয়া আসিয়া থোকাকে বুকে করিয়া লইনা যায়, "কে মেরেছে, কে মেরেছে" বলিয়া কত সোহাগ করে। মাথার শিয়রে পাণের ডিবায় কোনও দিন কদমা, কোনও দিন বাতাসা, কোনও দিন নারিকেল নাড়ু সঞ্চিত থাকিত, তাই থোকা ভক্ষণ করে, তাহার পর নিশ্চিস্ত হইয়া কাকীমার কোলে শুইয়া ঘুমাইয়া যায়। আজ এথনও থোকা

আসিল না বলিয়া দয়া কিছু উৎকণ্ডিত হইল। বলিল—"বাছার অন্তথ বিমুখ করেনি ত ?"

উমাপ্রসাদ বলিল—"বোধ হয় এখনও রাত্রি আছে। দেখি দাঁড়াও।"

উমাপ্রসাদ বিছানা হইতে উঠিয়া জানালা খুলিল। বাহিরে আম ও নারিকেল বৃক্ষবন্তল বাগান। তথনও চন্দ্রান্ত হয় নাই,—কিন্তু অধিক বিলম্বও নাই। দয়া নিঃশব্দে আসিয়। 'সামীর পার্ষে দাড়াইল ! বলিল—"রাত আর বেশী কই ?"

শীতের হিমবায়ু ছ ছ করিয়া জানালা-পথে প্রবেশ করিতে লাগিল। তবু ফুজনে সেই অল্লালোকে পরস্পরের পানে চাহিয়া কতক্ষণ দাড়াইয়া রহিল। অনেকক্ষণ তাহাদের চক্ষু যে উপবাসী ছিল।

দয়া বলিল—"দেথ, আজ আমার মনটা কেমন হয়ে গেছে। থোকা এখনও এল না। কি জানি কেন মনটা এমন হয়ে গেল।"

উমাপ্রসাদ বলিল—"এখনও থোকার আসবার সময় হয়নি। যে দিন ঘুমিয়ে পড়ে সে দিন ত আসতে দেরীও হয়। তোমার মন সে জঞে ধারাপ হয়নি। কেন হয়েছে আমি জানি।"

"কেন বল দেখি ?"

"বলেছি কি না আমি পশ্চিমে যাব চাক্রি কর্তে, তাই,তোমার মন থারাপ হয়ে গেছে।"—বলিয়া উমাপ্রসাদ স্ত্রীকে নিজের আরও কাছে টানিয়া লইল।

দয়া একটি ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আমি বৃঞ্তুত পার্ছিনে। মনে হচেচ যেন আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।"

বাহিরে জ্যোৎসা নিরতিশন্ত মান। পত্নীর কথা শুনিয়া উমাপ্রদাদের মুখ্থানিও মান হইয়া গেল।

অনেককণ ছইজনে দাঁড়াইয়া রহিল। চাঁদ ডুবিয়া গেল। গাছ-পালা অন্ধকারে গা ঢাকা দিল। জানালা বন্ধ করিয়া উভয়ে শ্যায় ফিরিয়া অসিল।

ক্রনে একটা আধটা পাথীর ডাক শোনা গেল: পরস্পরের বক্ষো-নিবন্ধ হইয়া তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল।

ক্রমে জানালার রন্ধুপথে প্রভাতের আলোকরশ্মি প্রবেশ করিতে লাগিল। তথনও চইজনে নিক্রাভিত্ত।

সহসা বাহির হইতে উমাপ্রসাদের পিতা ডাকিলেন.—"উমা"।

প্রথমে পুম ভাঙ্গিল দরার। দেগা ঠেলিয়া স্বামীকে জাগাইয়া দিল।

কালীকিন্ধর আবার ডাকিলেন,—"উমা"। স্বরটা কম্পিত, যেন অন্তর্নপ, ইহা যে তাঁহারই কণ্ঠস্বর তাহা যেন কন্তে বুঝা গেল।

এত ভোরে পিতা ত কথনও ডাকেন না। আর তাঁহার স্বরই বা এমন হইল কেন ?—তবে সত্য সত্যই থোকার কিছু অস্তথ বিস্থু করিয়াছে বৃঝি! উমাপ্রসাদ তাড়াতাড়ি উঠিয়া চয়ার খুলিয়া দিল।

দেখিল পিতার পরিধানে রক্তবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র, স্কন্ধে নামাবলী উত্তরীয়, গলে রুদ্রাক্ষমালা লম্বমান। এ কি ! এত ভোরে তাঁহার পূজার বেশ কেন ? অক্ত দিন গঙ্গাস্বান করিয়া আসিয়া তবে তিনি পূজার বেশ পরিধান করেন। মূহুর্ত্তকালের মধ্যে এই চিস্তা পরম্পরা উমাপ্রসাদের মস্তকে উদিত হইল।

দ্বার খুলিবামাত্র কালীকিঙ্কর পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা, ছোট বউমা কোথায় ?"

স্বর পূর্ববৎ কম্পিত। উমাপ্রসাদ কক্ষের চারিদিকে চাহিল। দয়া শব্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া, কিছুদ্রে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কালীকিঙ্করও সেই দিকে নেত্রপাত করিলেন। বশুকে দেখিতে পাইবামাত্র, নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার পদতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন।

উমাপ্রসাদ বিশ্বরে বাকাহীন। দরাময়ী খশুরের এই অদ্ভূতাচরণ দেখিয়া নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রণামান্তে কালীকিঙ্কর বলিলেন—"মা আমার জন্ম সার্থক হল। কিন্ত এতদিন কেন বলিস্নি মা ?"

উমাপ্রসাদ বলিল—"বাবা—বাবা !"—কালীকিন্ধর বলিলেন—"নাবা ই হাকে প্রণাম কর।"

উমাপ্রসাদ বলিল—"বাবা !—আপনি কি উন্মাদ হয়েছেন ?"

"উন্মাদ হইনি বাবা ! এতদিন উন্মাদ ছিলান বটে। আজ আরোগ্য-লাভ করেছি, দেও মার রূপায়।"

উমাপ্রসাদ পিতার কথার কিছুই অর্থগ্রহণ করিতে পারিল না । বলিল—"বাবা ! আপনি কি বল্ছেন ?"

কালীকিঙ্কর বলিলেন—"বাবা! আমার বড় সৌভাগ্য। যে কুলে জন্মেছি তা পবিত্র হ'ল। বাল্যকালে কালীমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছি, এত দিন যে সাধনা, যে আরাধনা কর্লাম, তা নিক্ষল হয়নি। মা জগ্যায়ী কুপা করে ছোট বউমার মূর্ত্তিতে আমার গৃহে স্বয়ং অবতীর্ণা হয়েছেন। গত রজনীতে স্বপ্রযোগে আমি এই প্রত্যাদেশ পেয়েছি। আমার জীবন ধন্ত হ'ল।"

मग्रामग्री हिन मानवी—महमा (मवीएव श्विक हरेन।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর তিন দিন অতিবাহিত হইয়াছে; এই দিবস-ত্রয়ে এ সংবাদ বহুদুর ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আশে-পাশের বছ গ্রাম হুইতে বহুজন আসিয়া প্রসিদ্ধ শাক্ত-জমিদার কালীকিন্তর রায়ের বাটাতে দয়াময়ী-রূপিণী আতাশক্তিকে দর্শন করিয়া গিয়াছে।

দরামন্বীর রীতিমত পূজা স্মারম্ভ হইয়াছে। ধূপ দীপ জালিয়া, শঙ্খ ঘন্টা বাজাইয়া, ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজা হয়। এ কর্মদিনে দ্যামন্বীর সম্মুথে বহুসংখ্যক ছাগবলি হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এ তিন দিন দেবতার পূজা পাইয়াও দয়ায়য়ী কেবল কাঁদি-তেছে। আহার নিদা এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছে বলিলেই হয়। এই আক্ষিক অন্তুত ঘটনায় তাহাকে এমন অভিভূত বিপর্যান্ত করিয়া ফেলিয়াছে বে, সে এই দিন আগে এ বাটার বধু ছিল, যগুর ও ভাস্থরের সাক্ষাতে বাহির হইত না, এ সমস্তই বিশ্বত হইয়াছে। এখন আর তাহার মথে অবগুঠন নাই,—যাহার তাহার পানে শৃত্য-দৃষ্টিতে পাগলিনীর মত চাহিয়া থাকে। তাহার কঠস্বর অত্যন্ত মৃত্তাবাপয় হইয়াছে, রক্তবর্ণ চক্ষু তুইটি ফুলিয়াছে, বেশবাস স্কুসমৃত নহে।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। পূজার ঘরে একটি কোণে ন্নতদীপ নিটি নিটি করিরা জালিতেছে। পূজ কম্বলের বিছানার রেশনী বস্তের আবরণ, তাহার উপর দরাময়ী শয়ন করিয়া আছে। গায়ে একথানি নোটা শাল। হয়ার বন্ধ ছিল মাত্র, অর্গলিত ছিল না। অত্যন্ত ধীরে ধীরে সে হয়ার খুলিতে লাগিল। চোরের মত সন্তর্পণে উমাপ্রসাদ প্রবেশ করিল। হয়ার বন্ধ করিয়া থিল দিল।

উমাপ্রসাদ দয়াময়ীর বিছানায় আসিয়া বসিল। সে দিন উবাকালের ঘটনার পর স্ত্রীর সহিত এই তাহার প্রথম নিভূত সাক্ষাৎ।

দরামরী জাগিরা ছিল, স্বামীকে দেখিরা উঠিরা বদিল। উমাপ্রসাদ বলিল—"দরা! একি হ'ল ?"

আঃ—আজ তিন দিনের পর দয়া স্বামীর মুথে একটি স্লেহমাধা

কথা শুনিল। এ তিন দিন কাল ভক্তগণের 'মা মা' শক্তে ভাহার হৃদর-দেশ মক্তৃমির মত শুক হইয়া পড়িয়াছিল। স্বামীর মুখনিঃস্ত এই আদরের বাণী তাহার প্রাণে যেন অকস্মাৎ স্থাবৃষ্টি করিয়া দিল। দয়া স্বামীর বুকে মুখ লুকাইল।

উমাপ্রসাদ স্ত্রীর গাম্বের শাল মোচন করিয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। উচ্ছ্বসিতস্থরে বারংবার বলিতে লাগিল—"দয়া! একি হ'ল— একি হ'ল ?"

मश्रा निर्काक्।

উমাপ্রসাদও কিরংক্ষণ নীরব রহিল। তারপরে বলিল—"দয়া! তোমার কি মনে হয় যে এ কথা সত্যি পুমি আমার দয়া নও, তুমি দেবী ?"

এইবার দয়া কথা কহিল,—বলিল—"না, আমি তোমার স্ত্রী ছাড়া আর কিছু নই, আমি তোমার দয়া ছাড়া আর কিছু নই,—আমি দেবী নই—আমি কালী নই।"

এই কথা শুনিরা উমাপ্রসাদ সাগ্রহে স্ত্রীর মৃথচুম্বন করিল। বলিল—
"দয়া! তবে চল, আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই। এমন কোনও
দূরদেশে গিয়ে থাক্ব, যেখানে কেউ আর আমাদের সন্ধান পাবে না।"

দন্না বলিল—"তাই চল। কিন্তু কি উপায়ে বাবে ?"

উমাপ্রসাদ বলিল—"সে সমস্ত আমি ঠিক কর্ব, কিছু সময় ধাবে।"
দয়া বলিল—"কবে ? কবে ? শীগ্গির ঠিক কর—নইলে বেশী দিন
আমি বাঁচ্ব না। আমার প্রায় ওষ্ঠাগত হয়েছে। যদি মৃত্যুও না হয়,
তবে আমি পাগল হয়ে যাব।"

উমাপ্রসাদ বলিল—"না দয়া !—তুমি কিছু তেবো না। দিন সাত তুমি ধৈর্য ধরে থাক। আজ শনিবার। আগামী শনিবার রাত্রে তোমার কাছে আদ্ব আবার—তোমাকে নিয়ে গৃহত্যাগ কর্ব। এই দাত দিন তুমি আশায় বুক বেঁধে কাটিয়ে দাও, লক্ষী আমার, সোণা আমার।"

म्या विनन-"आध्या।"

উমাপ্রসাদ বলিল—"এখন তবে যাই, কেউ আবার এসে না পড়ে" —বলিয়া সে পত্নীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিদায় লইল।

পরদিন প্রভাতে দয়াময়ীর পূজা যথন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে,
তথন গ্রামের একজন অশীতিবর্ধ-বয়য় বৢজ লাঠিতে তর করিয়া আসিয়া
উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কোটরাস্তর্গত চকু দিয়া দর দর ধারায় অশ্রু
প্রবাহিত হইতেছে। আসিয়াই দয়াময়ীকে দেখিয়া গলবস্ত্র হইয়া তাহার
সন্মুখে জাফু পাতিয়া বিদিয়া যুক্তকরে বলিতে লাগিলেন—"মা! আমি
চিরকাল তোমায় পূজো করে এসেছি। আজ আমার বড় বিপদ মা!
আজ ভক্তকে রক্ষা কর।"

দয়াময়ী বৃদ্ধের পানে ক্যাল্ ক্রাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। পুরোহিত বলিলেন—"কেন দাদা! তোমার কি বিপদ হয়েছে ?"

বৃদ্ধ বলিলেন—"আমার নাতিটি কয়দিন জরবিকারে ভূগ্ছিল। আজ সকালে কব্রেজ জবাব দিয়ে গেছে। সে না বাঁচ্লে আমার বংশলোপ হবে, আমার ভিটেয় সদ্ধে দেবার আর কেউ থাক্বে না। তাই মার কাছে তার প্রাণতিকা চাইতে এসেছি।"

কালীকিঙ্কর চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন, তিনি বৃদ্ধের ছংথে নিরতিশয় ছঃথিত হইয়া দয়ময়ীর মৃথের পানে চাহিয়া বলিলেন—"মা গো! বৃদ্ধের নাতিটিকে বাঁচিয়ে দিতে হবে মা"—বলিয়া তিনি বৃদ্ধকে বলিলেন—''দাদা! তোমার নাতিকে এনে মার পায়ের কাছে ফেলে রাথ, যমের বাবার সাধ্য হবে না এখান থেকে নিয়ে যেতে।"

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ মহা আশস্ত হইলেন। যষ্টিট্টে ভর দিয়া গুহাভিমুখে ছুটলেন।

একদণ্ডকাল পরে বিধবা পুত্রবধ্র কোলে নাতিটির সহিত বৃদ্ধ কিরিয়া আসিলেন। দরাময়ীর পদতলে বিছানা করিয়া মৃতকল্প শিশুটিকে রাথা হইল। কেবল মাঝে মাঝে চরণামৃতের পাত্র হইতে কৃষি করিয়া একটু একটু চরণামৃত লইয়া পুরোহিত তাহার মুথে দিতে লাগিলেন।

শিশুর মাতা বিধবা যুবতী দয়াময়ীর সখী। তাহার ব্যথাকাতর মুখ দেখিয়া দয়াময়ীর হৃদয় ব্যথিত হইল। শিশুটির পানে চাহিয়া দয়াময়ীর চক্ষে অঞ্ ভরিল। একান্ত মনে দেবতাকে প্রার্থনা করিতে লাগিল, "হে ঠাকুর, আমি দেবতা হই, কালী হই, মানুষ হই, যেই হই—এই ছেলেটিকে বাঁচিয়ে দাও ঠাকুর।"

দরামরীর চক্ষে অঞ দেখিরা সকলে বলিরা উঠিল—"জর মা কালী, জর মা দরামরী, মারের দরা হয়েছে—মারের চোথে জল।" কালীকিন্ধর দিশুণ ভক্তির সহিত চণ্ডীপাঠ করিতে লাগিলেন। বেলা যত বাড়িতে লাগিল, শিশুটির অবস্থা উত্তরোত্তর ততই ভাল হইতে লাগিল। সন্ধার পূর্বের সকলে মত প্রকাশ করিলেন, আর শিশুর জীবনের কোনও আশস্কা নাই. শুছেন্দে বাড়ী পাঠাইরা দেওরা বাইতে পারে।

দরামরীর দেবীত্ব আবিকারের সংবাদ যত না শীদ্র চৌদিকে ব্যাপ্ত হইরাছিল, তাহার রূপার মুমুর্ শিশুর প্রাণরক্ষার সংবাদ অব্ধি সত্তর প্রচারিত হইরা পড়িল। পর দিন প্রাতেই অপর একজন আসিরা দরামরীর চরণে নিবেদন জানাইল যে, তাহার কন্তাটি আজ তিন দিন হুইতে প্রসব যন্ত্রণার অস্থির,—মেরে বুঝি বাঁচে না। কালীকিম্বর বলিলেন—"তার জন্তে আর চিস্তা কি? মার চরণামৃত নিরে গিরে মেরেকে পান করিরে দাওগে। এখনি আরাম হবে।"

সে ব্যক্তি গ্রাদশ্রলোচনে দয়ায়য়ীর চরণামৃতের পাত্রটি মাথার বহন করিয়া লইয়া গেল। বেলা এক প্রহর অতীত হইবার পূর্বেই সংবাদ আসিল, মেয়েটি চরণামৃত পান করিবার অবাবহিত পরেই নিরাপদে রাজপুত্রের মত স্থানর স্থাক্ষণসম্পন্ন পুত্রসম্ভান প্রসব করিয়াছে।

আজ শনিবার। আজ উমাপ্রাদ স্ত্রীকে লইয়া গোপনে পলায়ন করিবে। সে সমস্ত আয়োজন করিয়াছে। অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে। মুর্শিদাবাদ কিম্বা রাজমহল কিম্বা বর্জমান এরূপ কোনও নিকটবর্ত্ত্রী প্রসিদ্ধ স্থানে সে যাইবে না;—যাইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা। নৌকাপথে পশ্চিম যাইবে। অনেক দ্র যাইবে;—কোথায় এখনও তাহার কিছু স্থিরতা নাই। হয় ভাগলপুর, নয় মুঙ্গের। সেথানে চাকরিয় চেষ্টা করিবে। পথ থরচের মত অর্থ তাহার নিকট আছে। তাহার স্ত্রীর গায়ে বাহা অলম্কার আছে, তাহা বিক্রম করিলে কোন্ না ছই বৎসর উভয়ের গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারিবে? ছই বৎসরেও কি তাহার একটা চাকরি যুটবে না ? নিশ্চয় যুটবে। চেষ্টার অসাধ্য কিছু আছে নাকি ?

এইরূপ নানা চিস্তায় উমাপ্রসাদ দিবাভাগ অতিবাহিত করিল।
ক্রমে সন্ধ্যা হইল। আজ সে দয়াময়ীর আরতি দেখিবে। এক দিনও
ত দেখে নাই। যথন শব্দ ঘণ্টার ধ্বনিতে চণ্ডীমণ্ডপ ফাটিয়া যায়,
পূজা আরম্ভ হয়, তথন উমাপ্রসাদ বাড়ী ছাড়িয়া গ্রামের বাহিরে পলায়ন
করে। আজ দয়াময়ীর শেষ আরতি, আজ সে দেখিবে। দেখিবে
আর মনে মনে হাসিবে। কল্য প্রভাতে প্রোহিত ঠাকুর যথন সর্ব্বাগ্রে
ত দিবিবেন যে দেবী অন্তর্জান করিয়াছেন, তথন তাঁহার কিরূপ
অবস্থা হইবে, তাহাই উমাপ্রসাদ কয়না করিতে লাগিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর সমাগত। গৃহস্থ সকলে নিদ্রাগত ৮ চোরের মত উমাপ্রসাদ শ্যাত্যাগ করিল। অন্ধকারে ধীরপদে পূজার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। ধীরে ধীরে দার মোচন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। কোণে সেইরূপ ন্নতদীপ মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। দয়াময়ীর শ্যায় উমাপ্রসাদ গিয়া বিদল। দয়াময়ী নিদ্রাময় ।

প্রথমে উমাপ্রসাদ সম্নেহে দয়াময়ীর মৃথচুম্বন করিল। পরে গা ঠেলিয়া তাহাকে জাগাইল। নিদ্রাভঙ্গে দয়াময়ী ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল।

উমাপ্রসাদ বলিল—"দয়া—এত ঘুম ? ওঠ, চল।" দয়া বিশ্বিতের মত বলিল—"কোণায় ?"

"কোথার ?—যাবার সময় তুমি জিজ্ঞাসা কর্ছ কোথায় ?—চল, আজ রাত্রে নৌকা করে আমরা পশ্চিমে চলে যাই।"

দয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিল। উমাপ্রসাদ বলিল—"ওঠ— ওঠ, পথে গিয়ে ভেবো এখন। সব ঠিকঠাক করে রেথেছি। চল চল।"

এই কথা বলিয়া উমাপ্রসাদ স্ত্রীর হস্তধারণ করিল।

দয়া সহসা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—"তুমি আর স্ত্রীভাবে আমাকে স্পর্শ করো না। আমি যে দেবী নই, আমি যে তোমার স্ত্রী, তা আর আমি নিশ্চয় করে বল্তে পারিনে।"

কথাটা শুনিয়া উমাপ্রসাদ হাসিয়া উঠিল। স্ত্রীর গলা ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিতে যাইতেছিল। কিন্তু দয়ামরী সহসা তাহার নিকট হইতে অপস্তত হইয়া দ্রে বসিল। বলিল—"না না, হয় ত তোমার অকল্যাণ হবে।"

এ কথায় উমাপ্রসাদ যেন বজাহত হইল। বলিল—"দয়া, তুমিও পাগল হলে ?" দরা বলিষ-"তবে এত লোকের রোগ আরাম হল কেন ? তা হলে কি দেশস্ক্ষ লোক পাগল ?"

উমাপ্রসাদ অনেক করিয়া বুঝাইল। অনেক অনুনয় করিল। অনেক কাঁদিল। দয়াময়ীর মুথে কেবল সেই কথা—"না না, ভোমার অকল্যাণ হবে। হয় ত আমি ভোমার স্ত্রী নই, হয় ত আমি দেবী।"

শেষকালে উমাপ্রসাদ বলিল—"তুমি দেবী হলে এমন পাষাণী হতে না। এততেও তোমার মন অচল অটল রইল ?"

দয়াময়ী এবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"ওগো, তুমি আমাকে বুঝুতে পারলে না।"

উমাপ্রসাদ দয়াময়ীর শ্বা। তাাগ করিয়া কিয়ৎক্ষণ ক্ষিপ্তের মত সেই কক্ষে অস্থিরভাবে পদচারণা করিয়া বৈড়াইল। পরে হঠাৎ দয়াময়ীর কাছে আসিয়া বসিল—"দয়া, আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়েছিল ?"

দয়া বলিল—"তা হয়েছিল বৈ কি !"

"তুমি যদি দেবী, তুমি যদি কালী, আমি ত তা হলে মহাদেব, নইলে তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হল কি করে ?

এ কথার দয়া কি উত্তর দিবে ? সে চুপ করিয়া রহিল।

উমাপ্রসাদ আবার আরম্ভ করিল—"তুমি যদি আভাশক্তি ভগবতী হও—তবে, নরলোকে কার সাধ্য যে তোমাকে বিবাহ করে? আমি যে তোমাকে বিবাহ করেছি, এতদিন যে আমি তোমার স্বামীর আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছি, এতেই ত বোঝা গাচ্চে যে আমিও মানুষ নই,—আমিও দেবতা, আমি স্বয়ং মহেশ্বর!"

দয়াময়ী বলিল—"যদি তাই হয়, তবে আমি তোমার স্ত্রী। দেবী 
হই, মানুষ হই, আমি তোমার স্ত্রী।"

এ কথা শুনিয়া উমাপ্রসাদ যেন হাতে স্বর্গ পাইল ে স্ত্রীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। বলিল—"চল, তবে আমরা যাই। এথানে যত দিন থাক্ব, ততদিন তোমায় আমায় বিচ্ছেদ থাক্বে।"

मग्रामग्री विनन-"তবে চল।"

থানিকটা হাঁটিয়া গঙ্গার ধারে পৌছিয়া নৌকা চড়িতে হইবে।
কিন্তু কিছু দূর চলিয়া দয়া সহসা থামিয়া আবার বলিল, "আমি যাব
না।" এবার স্বর অত্যন্ত দূঢ়। উমাপ্রসাদ আবার অমুন্দের সাধাসাধনার পালা আরম্ভ করিল। কিছুতেই কিছু ফলোদয় হইল না।
দয়া বলিল, "আমি যদি দেবী, তুমি আমার স্বামী মহেশ্বর, তবে
ছজনেই এথানে থাকি, ছজনেই পূজা গ্রহণ করি, পলাব কেন? এত
জনের ভক্তিতে আঘাত দেব কেন ? আমি পলাব না, চল ফিরে যাই।"

উমাপ্ৰসাদ মৰ্শ্মাহত হইয়া বলিল—"তুমি একা ফিরে যাও, আমি বাব না।"

তাহাই হইল। দরা একা দেবীত্বে ফিরিয়া গেল। উমাপ্রসাদ সেই নিশীথ-অন্ধকারে মিলাইয়া গেল, পরদিন তাহার আর কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

দয়য়য়ীর দেবীত্বে শকলেই বিশ্বাসবান, কেবল বিশ্বাস করে নাই তাহাদের বড়বধূ হরস্থল্দরী—থোকার মা। প্রথম হুই চার্দ্দিন তাই বড়বধূই দয়ায়য়ীর জুড়াবার ঠাই হইয়াছিলেন। প্রথম যখন স্বরং দয়ায়য়ীই বিশ্বাস করিতে চাহে নাই যে সে দেবী, তখন সে একদিন বড়বধূর কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছিল—"দিদি, আমার এ কি হল ?" তিনি বলিয়াছিলেন—"কি কর্বো বোন্, ঠাকুর পাগল হয়ে গিয়েছেন। বুড়ো বয়সে ওনার ভীমরতি ধরেছে।"

উমাপ্রসাদের নিরুদ্দেশের পর চুই সপ্তাহ গেল। তৃতীয় সপ্তাহে থোকার জর হইল। দিন দিন ছেলে শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

বৈশ্ব আসিল, কিন্তু কালীকিন্ধর তাহাকে চিকিৎসা করিতে দিলেন না। বলিলেন—"আমার বাড়ীতে স্বয়ং মার অধিষ্ঠান, কত কত ছঃসাধ্য রোগ মার চরণামৃত পান করে ভাল হয়ে গেল, আর আমার বাড়ীতে রোগ হলে বৈশ্ব এসে চিকিৎসা কর্বে ?"

বড়বৰ নিজ স্বামী তারাপ্রসাদের কাছে কাঁদিয়া পড়িলেন—"ওগো ছেলেকে বন্দি দেখাও গো, নইলে আমার ছেলে বাঁচ্বে না। ও রাকুসি দাইনি আমার ছেলেকে বাঁচাতে পার্বে না। ওর কি সাধ্যি।"

তারাপ্রসাদ অতাস্ত পিতৃতক্ত। পিতার বিশ্বাস, পিতার বিধান, এ সমস্ত তিনি বেদের মত মান্ত করেন। তিনি স্ত্রীকে বলিলেন— "থবরদার, ও কণা বোলো না, ছেলের অকল্যাণ হবে। মা যা কর্বেন ভাই হবে।"

কিন্ত বড়বধুর প্রতিদিনকার কাকুতি মিনতি ও ক্রন্দনে কর্ত্তা এক দিন গলবন্ধ স্ট্রয়া দয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা থোকার যে ব্যারাম স্যাহে, তাতে বৈদ্য দেখাবার কোনও প্রয়োজন আছে কি ?"

দয়ায়য়ী বলিল—"না, আমিই ওকে ভাল করে দেব।"
কালীকৈকর নিশ্চিন্ত হুইলেন। তারাপ্রসাদও নিশ্চিন্ত হুইলেন।
পোকার, মা এক দিন একটি বিশ্বন্ত ঝিকে কবিরাজের কাছে
পাঠাইয়া দিলেন—যাহা কিছু রোগের বিবরণ সব বলিয়া দিলেন।
উষধ চাই। কবিরাজ মহাশয় এ প্রস্তাব শুনিয়া দস্তে জিহ্বা দংশন
করিয়া বলিলেন—"মাঠাক্রুণকে বলিস, যথন স্বয়ং শক্তি বলেছেন
তিনিই খোকাকে আরোগ্য করে দেবেন, তথন আমি ওষুধের ব্যবস্থা
করে অপরাধী হতে পার্ব না।"

যাহার সঙ্গে দেখা হয়, তাহাকেই খোকার মা কাঁদিয়া বলেন—"ওগে:
কিছু ওষুদ বলে দাও, আমার ছেলে বাঁচে না।" সকলেই বলে—"ওমা ও কথা বোলো না, তোমার ভাবনা কি ? তোমার ঘরে স্বয়ং আতাশক্তি বিরাজ করছেন।"

থোকার ব্যারাম ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল। দয়া বলিল, "থোকাকে এনে আমার কোলে দাও।"

থোকাকে কোলে করিয়া দয়া সমস্ত দিন বসিয়া রহিল। থোক: অনেকটা ভাল রহিল। কিন্তু রাত্রে আবার থোকার বাারাম বৃদ্ধি হইল।

দয়াময়ী একাস্ত মনে একান্ত প্রাণে কত করিয়া খোকাকে আশীর্কাদ করিল, খোকার গায়ে হাত বুলাইল, কিন্তু কিছুতেই খোকা বাঁচিল না।

যথন থোকার মৃত্যুসংবাদ বাড়ীতে প্রচারিত হইল তথন তারাপ্রসাদ অধীর হইরা ছুটিরা আদিল—দরামরীকে বলিল—"রাক্ষসি, থোকাকে নিলি ? কিছুতেই মারা ত্যাগ করতে পারলি নে ?"

খোকার মা প্রথমে শোকে অত্যস্ত বিহবল হইল। যথন কতকটা ক্ষত্ত হইল তথন দ্য়াময়ীকে যা মুখে আদিল তাই বলিয়া গালি দিল। বিলিল—"ও দেবী কোথায় ? ও ডাইনি। দেবী কথন ছেলে খায় ?"

কালীকিস্কর ছল ছল নেত্রে দরার পানে চাহিরা বলিবেন—"মা, খোকাকে ফিরিয়ে দে। এখনও দেহ নষ্ট হর নি। ফিরিয়ে দে মা ফিরিয়ে দে।"

দরামরী ঝর ঝর করিরা কাঁদিতে লাগিল। মনে মনে বমরাজকে উদ্দেশ করিরা আজ্ঞা করিল, এথনি খোকার আত্মা খোকার শরীক্ষে কিরাইরা দেওরা হউক। তাহাতে . যথন হইল না, তথন মিনতি করিল;—আগ্রাশক্তির মিনতিতেও যমরাজা থোকার প্রাণ ফিরাইয়া দিলেন না।

তথন নিজের দেবীত্বে দয়ার অবিশ্বাদ জন্মিল।

আজ তাহার পূজা ইত্যাদি প্রায় বন্ধ বলিলেই হয়। সমস্ত দিন কেহ তাহার কাছে আসিল না। দয়া একাকিনী বসিয়া সারাদিন চিস্তা করিল।

সন্ধ্যা হইল। আরতির সময় উপস্থিত। বেমন তেমন করিয়া আরতি হইল।

পরদিন কালীকিঙ্কর উঠিয়া পূজার ঘরে গিয়া দেখিলেন, সর্বনাশ !— পরিধেয় বস্ত্র রজ্জুর মত করিয়া পাকাইয়া, কড়িকাঠে লাগাইয়া দেবী আত্মহতাা করিয়াছেন।

# শ্রীবিলাসের তুর্ব্বাদ্ধি

### প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীবিনাদ বাবুর বিবাহিত-জীবন স্থথের ছিল কি ছ:থের ছিল, তাহা তিনি ঠিক বৃঝিতে পারিতেন না। তাঁহার স্ত্রী দরোজবাদিনী যে তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাদেন, তাহার পরিচয় শ্রীবিলাদ শত সম্প্রবার পাইয়াছেন। কিন্তু এই ভালবাদার মধুরাশির মধ্যে, মাঝে মাঝে মধুমক্ষিকার ছলের দংশনজালা অনুভব করিয়া তিনি অন্থির হইয়। পড়িতেন। আদল কথাটা এই যে, তাঁহার স্ত্রীটি কিছু মুখরা ছিল। মার শ্রীবিলাদও বোধ হয় একটু অযথা পরিমাণে অভিমানী ছিলেন। তাই মাঝে মাঝে তাঁহাদের দাম্পত্যজীবনের ঐক্যতানবাদনে স্থর সহসা কাটিয়া গিয়া আগাগোড়া খাপছাড়া হইয়া যাইত।

পূর্ব্বের কথা এই। শ্রীবিলাসের খণ্ডর হরিগোপাল বাবু—লক্ষ্ণেরের সেই প্রসিদ্ধ হরিগোপাল বাবু। ও অঞ্চলের লোক, কে না তাঁহার নাম শুনিয়াছে; এবং—ধনী হউক, দরিদ্র হউক, পরিচিত হউক, অপরিচিত হউক,—কোন্ ভ্রমণকারী বাঙ্গালী তাঁহার বাড়ীকে অস্ততঃ একটিবারও পাত পাড়ে নাই? তিনি বাসায় রাখিয়া থাওয়াইয়া, পরাইয়া, কত লোকের যে চাকুরি করিয়া দিয়াছেন তাহার কি সংখ্যা আছে? আহা, ওদিককার গরীব লোকে আজিও তাঁহার নাম করিয়া কাঁদিয়া মরে! সে কথা যাউক;—তাঁহাদের মেয়ের বিবাহ দেওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার ছিল। সারা বাঙ্গালা দেশে হুই তিনথানি মাত্র গ্রামে তাঁহাদের "ক্ষেরতা ঘর"— অর্থাৎ যাহাদের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া চলে—ছিল। পাত্র

যুটানই মুদ্ধিল ছিল;—কিন্তু বদি পাত্রও বা যুটিল, তবে হয় সে একটি হস্তীসূর্থ, নয় ত একবারে নিঃস্থ। একবার তিনি পূজার সময় সপরিবারে কাশীতে আসিয়াছিলন, সেই সময় পিতৃমাতৃহীন দশ বংসর বয়য় শ্রীবিলাস তাঁহার আশ্রমে আসিয়া পড়িল। তাঁহাকে স্বজাতীয় এবং "ক্ষরের" দেখিয়া হরিগোপাল বাবু আগ্রহের সহিত কুড়াইয়া লইলেন; এবং লক্ষোরে লইয়া গিয়া বিছালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। ছেলেটির সং স্বভাব ও বৃদ্ধিমন্তা দেখিয়া, হখন হইতেই তাহাকে স্বীয় ভাবী জামাতা বলিয়া হির করিয়া রাখিলেন। সেই ভাবেই লালনপালন এবং শিক্ষার বন্দোবন্ত করিলেন। আঠারো বংসর বয়সে শ্রীবিলাস প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তার্গ হইল; তখন কন্তার বয়ঃক্রম বারো বংসর হইয়াছে দেখিয়া হরিগোপাল বাবু ছইজনকে প্রজাপতির নির্বন্ধে বাঁধিয়া দিলেন। এই শুভ ঘটনার পর তিনি একবংসর মাত্র জীবিত ছিলেন।

শ্রীবিলাস তথন এক্এ পড়িতেছেন। হঠাৎ তাঁহার খণ্ডর মহাশরের বসস্থরোগে মৃত্যু হইল। এই আক্সিক দৈবছ্ঘটনায় শ্রীবিলাসের পড়া বন্ধ হইল। শ্রাদাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে তাঁহার খন্সঠাকুরাণী বলিলেন,
—"চল বাছা, আমরা দেশে গিয়ে থাকি। এই যমপুরী লক্ষ্ণে সহরে আমি আর একদিন ও টিকিতে পারিব না।"

তাহাই হইল। লক্ষ্ণোরের ত্রিতল বাড়ীটা একপ্রকার সিকি মূল্যেই বিক্রীত হুইল। জিনিষপত্র কতক বিক্রীত, কতক বিতরিত এবং অবশিষ্ট গোলেমালে অপহৃত হইল। দিন পনোর কুড়ির মধ্যে সমস্ত পরিষ্কার। তখন সেই পরিবার চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে বঙ্গ-দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীবিলাসের স্ত্রী, হরিগোপাল বাবুর সর্বাকনিষ্ঠা কতা ছিলেন। সবোজবাসিনীর আর চই ভগ্নী এবং একটি ভ্রাতা ছিল। ভগ্নী ছইটি

নিজ নিজ খণ্ডরালয়ে ছিল। লাতাটির নাম সতীশ, সাত, আট বংসর বয়স। স্বতরাং শ্রীবিলাসই এখন এ পরিবারের অভিভাবক। দেশে বাস করিতে লাগিলেন। বংসর খানেক ধরিয়া চতুর্দ্দিক হইতে আত্মীর কুটুম্বগণ একে একে আসিয়া বিগত ছর্ঘটনার জন্ত সমবেদনা জানাইয়: গেলেন। সকলেই গৃহিণীকে কহিলেন,—"জামাইটিকে বসাইয়া রাখা ভাল হইতেছে না। ইহাকে কলিকাতার কলেজে পাঠাইয়া দাও। স্বামার্কার তোমাদের ত কোন বিষয়ের অভাব নাই!"—বিধবা এই পরামর্শ যুক্তিসঙ্গত, বিবেচনা করিলেন! শ্রীবিলাস কলিকাতার গিয়া এফ এ, বি এ, এবং ছইবার অনুতীর্ণ হইবার পর আইন পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইলেন। এইরূপ সাত আট বংসর অতীত হইল।

শীবিলাদের এখন সাতাশ আঠাশ বৎসর বরস হইয়াছে—কিন্তু এ
পর্যান্ত সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। স্বামীর উপর সরোজবাসিনীর আরও
অসন্তোষের কারণ ছিল যে, তাঁহার এতথানি বয়স হইল, তথাপি তিনি
সিকি পয়সাও উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইলেন না। এই সকল কারণে
শীবিলাস স্ত্রীর নিকট কিছু অপ্রতিভ হইয়া থাকিতেন। এই সময়
তাঁহার আইন পরীক্ষার শেষ ফল বাহির হইল। এখন হইতে নিজেকে
আর নিতান্ত অপদার্থ জীব বলিয়া মনে হইত না। সরোজবাসিনী
তাঁহার অক্কৃতিত্ব সম্বন্ধে কোন কথা বলিলে, আর মৌনভাবে সহ্ছ না
করিয়া একটু বিজ্ঞপের হাসি হাসিতেন। বলা বাহুলা ইহাত্তে সরোজবাসিনীর সর্বাঙ্গটা অলিয়া যাইত। এইরূপে আরও কয়েক মাস
কাটিল।

বঙ্গদেশের দূষিত জলবায়ুর প্রভাবে এবং বিশ্ববিভালয়রূপ ষ্টিম-ফামারের স্থদীর্ঘকালব্যাপী ক্রিয়ায় শ্রীবিলাসের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তাই তিনি পরামর্শ করিলেন, পাটনায় গিয়া ওকালতীর ব্যবসা করিবেন। শ্র বলিলেন,—"দেই ভাল, তুমিও সেখানে ওকালতী কর, আর সতীশও স্কুলে পড়ুক।" শুভদিনে ছই জনে পাটনা যাত্রা করিলেন। পাটনার আদালত ইত্যাদি বাকীপুরে। সেইখানেই বাসা করা হইল।

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তই বংসর অতীত হইয়াছে। শ্রীবিলাস এখনও ভাল পসার জমাইতে পারেন নাই। কোনও মাসের আয়ে বাসাখরচটার সঙ্কুলান হয়—
কোনও মাসে তাহাও হয় না। প্রথম উকিলী পাস করিয়া শ্রীবিলাসের
মনে যে আজ্মর্যাাদার উন্নত ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এখন
সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত। সরোজবাসিনী আসিয়াছেন। সতীশ স্কুলে
পড়িতেছে। খাশুড়ী ঠাকুরাণী এ পর্যান্ত বরাবর শ্রীবিলাসকে টাকা
যোগাইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু এখন ভারি অসস্তোষের ভাব। তিনি
দেশে প্রায়ই আজীয় প্রতিবেশীদের কাছে স্বীয় মৃত স্বামীর বুদ্ধির দোষ
দিয়া বলিতেন,—"দেখ দেখি, এমন জামাই করিয়া গেলেন যে, তাহার
টাকা যোগাইতে যোগাইতে আমাকে সর্ক্রান্ত হইয়া যাইতে হইল।
খতাইয়া, দেখ, যে টাকা খরচ হইয়াছে, ইহার অর্দ্ধেক টাকা বিবাহে বায়
করিলে একটা রাজা জামাই পাওয়া যাইতে পারিত। এত টাকা থরচ
করিলাম, তবুও জামাইটি মান্তবের মত হইল না।"—ইদানীং শ্রীবিলাসও
নিতাস্ত অনিচ্ছার সহিত খাশুড়ীর সাহায্য গ্রহণ করিতেছিলেন, কারণ
"গতিরস্তথা" ছিল না।

ষথনকার বাহা, ঠিক সেই সময়ে মাছুবের যদি তাহা হয়, তবে আর কোনই গোল থাকে না। কিন্তু শতকরা নিরানকাই জনের অদৃষ্টে তাহা ঘটে না। একে ত শ্রীবিলাসের ত্রিংশ বংসর বয়স হইলেও সস্তান হইল না;—হিন্দ্, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর ঘরে ইহা একটা সামাত্ত চ্র্তাগোর কথা নহে। তাহার উপর উপার্জ্জন আশামুরূপত নহেই—প্রয়োজনাত্তরপও নহে। এই ছইটি কারণে তাঁহার জীবনটা চর্কাহ বলিয়া মনে হইত। এ সমস্ত বেশ সহা হয়, যদি পত্নী অমুকূলা হয়েন। এমন কোন্ সাংসারিক কট্ট আছে, যাহা দাস্পত্য প্রণয়ের লিগ্রমধ্র স্পশে নিতান্ত লঘু হইয়া না যায় ? কিন্তু শ্রীবিলাসের স্ত্রী প্রণয়বতী হইলেও এই ছইটি ক্রটি ক্রমা করিতে প্রস্তাভ ছিলেন না।

সে দিন রবিবারের সন্ধা। সকাল হইতে রৃষ্টি ইইতেছিল। আমাদের উকীল বাবুর বৈঠকখানা ঘরে একটিও মন্ধেলনামক সেই প্রিয়দশন
দ্বীব উপস্থিত ছিল না। শ্রীবিলাস এই বর্ষা প্রদোষে একাকী বসিয়া
স্থার করিয়া ঋতুসংহারের দ্বিতীয় সর্গ পড়িতেছিলেন। ক্রমে এই গ্রানে
আসিলেন:—

ক্রত্বা ধ্বনিং জলমূচাং ত্বরিতং প্রদোবে শ্যাগ্রহং গুরুগুহাৎ প্রবিশক্তি নার্যা:।

এই স্থানটি পড়িয়া তাঁহার মনে দাম্পতাভাব অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়া আসিল। তিনি পুস্তক বন্ধ করিয়া উপস্থাসলোকবাসী নবপ্রণায়ীর ভার ধীরমন্থরগতিতে অন্তঃপুর অভিমুথে চলিলেন। শর্মকক্ষে, প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সেখানে স্ত্রী নাই। দাসী জানাইল, ঠাকুর পূলাইয়া গিয়াছে, সেই জন্ত 'মা-জী' স্বয়ং রন্ধনশালায় উপস্থিত আছেন। ইহা ভানিয়া শ্রীবলাস বাহিরে ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন—এমন সময় সরোজবাসিনী প্রবেশ করিলেন। আজ অকম্মাং ব্রাহ্মণ ঠাকুরের তিরোভাবে সরোজা যে অন্ত্রপূর্ণা-পদাভিষিক্তা হইয়াছেন, এই মর্ম্মে একটা পরিহাস করিলেন, কিন্তু সরোজবাসিনী মুথমণ্ডলে একটা ঘুণার ভাব

প্রকাশ করিয়। মূথ ফিরাইলেন। শ্রীবিলাস নাকি এই সরোজার সহিত অনেক দিন হইতে ঘর করিতেছেন—এই কারণে তিনি এরূপ আচরণে কিছুমাত্র বিশ্বিত হইলেন না। তথন কাব্যলন্ধ নারকভাব বিশ্বত হইরা নিতাস্ত সাধারণ সাংসারিকজনোচিত প্রশ্ন করিলেন—"আজ আবার বাবাজীর কি হইল ?"

সরোজবাসিনী নিরুত্তর। শ্রীবিলাস দাঁড়াইয়া ছিলেন, পালক্ষের উপর বসিয়া বলিতে লাগিলেন—"আর পারাও যায় না। এমন ক'রে তিন দিন অন্তর ঠাকুর পালালে—"

সরোজবাসিনী বাধা দিয়া বলিলেন—"সন্তার ঠাকুর ঐ রকমই ভরে থাকে। তিন টাকা মাহিনায় কি আর ভাল ঠাকুর হয় ?"

শ্রীবিলাস স্ত্রীর এই কয়ট সামান্ত কথাতেই নিতান্ত আঘাত প্রাপ্ত ভাইলেন। মনে হইল, স্ত্রী এই উক্তিতে তাঁহার অক্ততিত্বের প্রতি লক্ষ্য করিলেন। স্বরণ হইল সেই বাল্যকালে সরোজবাসিনীর পিতা কি শোচনীয় অবস্থা হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন;—তিনি ত এক প্রকার পথের ভিকুক হইতেই চলিয়াছিলেন। সরোজবসিনী বাল্যকাল গ্রুতে শ্রীবিলাসকে স্থীয় পিতার অয়দাস বলিয়াই জানিতেন—এখন সংস্কৃত মন্ত্র বলিয়া বিবাহ হইয়াছে বলিয়াই কি ম্বণার ভাব তিরোহিত গ্রুতে গ্রিনি নি:সংশন্ধিত ভাবে স্থির করিলেন, এই উক্তিতে তাহার শ্রীবিয়ন্ শ্রেরিজনের" প্রতি ও বক্রকটাক্ষপাত আছে—অর্থাৎ তাহার নজর ছোট, তাই তিনি তিন টাকার রম্বয়ে বামুন রাখিয়াছেন। কিন্তু শ্রীবিলাস এই কল্পিত অপমানে সম্পূর্ণভাবে আত্ম-সম্বরণ করিতে সমর্থ গ্রহান—ইহা তাহার বহুদিনের অভ্যাসের ফল। বলিলেন—

"আজ আর থাক্। বাজার থেকে জলথাবার আনিয়ে নেওয়া বাবে এখন। তুমি বস। সরোজবাসিনী বেমন দাঁড়াইয়া ছিলেন, তেমনই রহিলেন।
শ্রীবিলাস কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিয়া শয়া হইতে উঠিয়া সরোজার হস্তধারণ
করিয়া সাদরে বলিলেন—"চল"। সরোজবাসিনী একটা য়ম্বণাস্চক
উত্তত্ত শব্দ করিয়া হাত টানিয়া লইলেন। শ্রীবিলাস সভয়ে দ্রুত জিজ্ঞাসা
করিলেন—"কি হয়েছে ?"

সরোজবাসিনী বলিলেন—হয়েছে আমার মাথা ও মুও" ( থেমন মাথা ও মুও তুইটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ। )

শ্রীবিলাস হাত টানিয়া দেখিলেন—ক্ষনেকটা স্থান পুড়িয়া গিয়াছে।
তাহাতে সাদা সাদা ঔষধ লেপিত রহিয়াছে দেখিয়া মনে বড় তঃখ
হইল:—বলিলেন—

"আহাহা, বড় কট হয়েছে ত ! কেন তুমি রালাঘরে গেলে ? ছি:— এমন অসাবধান !"

বেশ চলিতেছিল এবং সম্ভবতঃ নিরাপদে সমস্ত গোলমাল চুকিয়া যাইত; কিন্তু এই শেষের কথাটিই মাটি করিয়া ফেলিল! "এমন অসাবধান!"—সরোজবাসিনী আহতা ফণিনীর স্থার গর্জিয়া উঠিল। সে চিরকাল ধনী পিতামাতার আদরের মেয়ে ছিল;—তাহাকে কথনও কোন গৃহকার্য্য করিতে হয় নাই। রন্ধনাদি সম্বন্ধে তাহার একবারেই কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। স্থতরাং সরোজবাসিনী রন্ধনশালার অসাবধান, একথা তাহার পক্ষে কোন দোষেরই নয়। তথাপি তাহার সহ্ছইল না য়ে, স্বামী তাহাকে অসাবধান বিলয়া তিরস্কার করিবেন। সে জোধ ও ক্রন্দনের মিশ্রিত স্বরে শ্রীবিলাসকে কতকগুলি চোখা চোখা বাক্যবাণ হানিয়া দিল। স্বামী মহাশয়ও নিতান্ত নীরব রহিলেন না। ফলকথা সে রাত্রে শ্রীবিলাস বৈঠকখানা গৃহে শয়ন করিলেন। সেই

বালক সতীশ অনেক জিদ করিয়া ছইজনকে কিছু খাওয়াইল, নহিলে অভুক্ত অবস্থাতেই উভয়ের রাত্রি কাটিত।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাত্রি কাটিল। প্রভাতে শ্রীবিলাস খাভড়ীঠাকুরাণীর নিকট হইতে এক পত্ৰ পাইলেন, তাহাতে লেখা ছিল—"এক নিকট আত্মীয়ের বাটীতে বিবাহের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, অতএব সরোজবাসিনীকে পাঠাইয়া দিলে ভাল হয়।" শ্রীবিলাসের আর্থিক অবস্থার উল্লেখ করিয়া ইহাও লেখা ছিল যে,—"যতদিন ভালরূপ পদার না হয় ততদিন সপরিবারে কর্মস্থানে থাকিয়া অনুর্থক খরচ বাডাইবার প্রয়োজন কি ?"--- শ্রীবিলাস নিশ্চয়ই স্ত্রীকে পিত্রালয়ে পাঠাইতেন, যদি এ আর্থিক অসচ্ছলতার কথা-টার উল্লেখ না থাকিত। ইহা তীরের মত আসিয়া তাঁহার সম্প্রতি ক্ষতবিক্ষত আত্মাভিমানকে বিদ্ধ করিল। তিনি যথাসময়ে বালক সতীশের হাতে এই পত্রথানি স্ত্রীকে পাঠাইয়া দিলেন। সরোজবাসিনী বলিয়া পাঠাইলেন—"আমি যাইব সকল বন্দোবন্ত করিয়া দিতে বল।" শ্রীবিলাস, ক্রন্ধ হইয়া উত্তর পাঠাইলেন—"এথন কোন মতেই যাওয়া হইতে পারে না।" তাহার প্রত্যুত্তরে আর সরোজবাসিনী কোনও কথা विनया পाठाहरलन ना : श्रद्ध बननीत राहे श्रद्धशानि वहेबा ख अश्ल শ্রীবিলাদের অর্থকট্টের উল্লেখ ছিল, দেই অংশটি মোটা পেন কলম দিয়া লাল কালীর দাগ করিয়া ফিরিয়া পাঠাইলেন।

শ্রীবিলাস অন্তমনস্কভাবে সে পত্র লইয়া পকেটে ফেলিয়া রাখিলন — তথন আর খুলিয়া দেখিলেন না। আহারাদি করিয়া কাছারি চাঁ৽য়া

গেলেন। কাছারি হইতে প্রায়ই তাঁহাকে খালি পকেটে ফিরিতে হইত : সে দিন দৈবাৎ পকেট্টা কিছু ভারি করিয়া ফিরিলেন। আসিয়া দেখিলেন, পাধী উড়িয়া গিয়াছে। শুনিলেন তিনটার পাাসেঞ্জার গাড়ীতে সতীশকে লইয়া "মা-জী" প্রস্থান করিয়াছেন।

শ্রীবিলাসের একজন বৃদ্ধ প্রতিবেশী প্রায়ই তাহার বৈঠকখানায় আসিয়া তামকৃট সেবা করিতেন। তাঁহাকে তাঁহার বিশেষ অনিচ্ছা-সত্ত্বেও এবিলাস ও পাড়ার অন্ত সকলে ঠাকুরদাদা পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ঠাকুরদাদার সংস্কৃতটা কিছু পড়া ছিল;—ইংরাজিও অল্প জানিতেন; এ কালের লোক জন, আচার ব্যবহার, এ সকলের উপর তিনি হাড়ে চটা ছিলেন। তাঁহার একটা মস্ত বড ঐতিহাসিক ভ্রম ছিল-তিনি বছর ত্রিশ প্রতিশের ভূল করিয়া এ প্র্যান্ত এই ভারত-বর্ষটাকে কেম্পানীর রাজ্য বলিয়াই উল্লেখ করিতেন। এই ঠাকুরদাদা মহাশয়. এীবিলাসের স্ত্রীর পলায়ন সংবাদ পাইবা মাত্র, হেলিতে ছলিতে বৈঠকথানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত বুত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তিনি একেবারে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন। বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীলোক-গণের এই প্রকার যথেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে ওজম্বিনী বক্তৃতা আরম্ভ कतिया मिलान। इटे ठाविठी भाज दठन आं ७ डांटेश अभाग कवितान, স্ত্রীলোকেরা এইরূপ প্রবলা ও উচ্ছুখলা হইরা উঠিলে সমাজের আর ভদ্রস্থতা নাই;--এমন কি, কলির শেষ অবস্থা ঘনাইয়া ুআসিয়াছে বুঝিতে হইবে। এবিলাসের এখন এই সমস্ত কথা নিরতিশয় বুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন—"আমার শান্তড়ী ঠাকুরাণী এমন কিছু জিদ করিয়া লেখেন নাই যে, পাঠাইতেই হইবে— এমন কোনও বিশেষ প্রযোজন ছিল না ;-এই দেখুন না পত্রথানা। ৰলিয়া পত্ৰথানা বাহির করিয়া বুদ্ধের হস্তে দিলেন। পত্ৰ থূলিবামাত্র

লাল কালীর মোটা মোটা দাগ উভয়ের চক্ষে পড়িল। ঠাকুরদাদা বলিলেন—"এ কালীর দাগ কে দিলে ?" শ্রীবিলাসের বৃঝিতে বাকী রহিল না দাগ কে দিয়াছে। কোভে, অপমানে তাঁহার সর্কাশরীর সর্পদষ্ট মন্থরের মত ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। স্বর বদ্ধ হইরা আসিল। চকু দিয়া যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল। তিনি আত্মগোপন করিবার জ্যু বিপুল চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। ঠাকুরদাদা এতক্ষণ পত্র পাঠ করিতেছিলেন। পাঠ শেষ হইলে পুনর্কার জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কালীর দাগ কে দিয়াছে হে ?" শ্রীবিলাস প্রথমবারে কথা কহিতে পারেন নাই বলিয়া ঠাকুরদার প্রথমের উত্তর দেন নাই; এবার বলিলেন—"যথন আমি পত্র খুলি, তথন এ দাগ ছিল না। আমার স্ত্রী এ দাগ দিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।" বৃদ্ধ বলিলেন—"দেখিলে একবার! স্ত্রীলোকের স্পর্দ্ধা দেখিলে! স্বামী—যে স্বামী শুরুর গুরু—তাহার এমন করিয়া অপমান! হায়রে কলিকাল! এই বয়সে ( যটি বৎসরের কম ভনহে ) কত দেখিলাম, আরও কত দেখিতে হইবে! এমন শয়তানী স্ত্রীলোকের নরকেও স্থান হইবে না। মন্থর আইন—

ভর্ত্তারং লঙ্ঘয়েদ্ যা তু স্ত্রী জ্ঞাতিগুণদর্শিতা তাং খভিঃ থাদয়েদ্রাজা সংস্থানে বছসংস্থিতে।

অর্থাৎ কি না যে স্ত্রী আপনাকে ধনিক্সা বা রূপবতী মনে করিরা ভর্তারং—নিজ পতিকে লজ্বরেৎ—অর্থাৎ অপমানিত করে, রাজা তাহাকে বহুসংস্থিতে—কিনা অনেক লোকের সমক্ষে আনিয়া শ্বভিঃ বল্তে কুকুর দিয়া খাওয়াইবেন।—কিন্তু এখন মহুর আইন চলে না—এখন হহুর রাজ্য। কিন্তু শ্রীবিলাস, তুমি যদি এই অপমান, এই নারী-পদাবাত সহুকর, তবে ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোমাকে। তোমার ধিক্,

তোমার পুরুষতে ধিক্, ভোমার লেখাপড়ায় ধিক্। তুমি আবার বিবাহ করিয়া ও স্ত্রীকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া তাড়াইয়া দাও।"

শ্রীবিলাস চুপ করিয়া মনের মধ্যে কথাটা ভোলাপাড়া করিতে লাগিলেন।

তাহাকে নীরব দেখিয়া ঠাকুরদাদার বক্তৃতার স্রোত পুনরায় খুলিয়া গেল। বলিলেন.—"আজকাল ইংরাজি পড়িয়া লোকে স্ত্রীগুলাকে আদর দিয়া দিয়া-মাথায় চড়াইয়া চড়াইয়াই ত এই সর্বনাশটা করিল। সাহেব বেটাদের মত স্ত্রৈণ জাতি আর বিশ্বক্সাণ্ডে নাই—ইষ্টেশনে দেখিয়াছি—বেটারা বেটাদের মাথার ছাতা ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে যায়—যেন ধানসামা! দেই সাহেবের শিশ্ব ত তোমরা! তুমি যদি স্ত্রীর এই অতি গহিত আচরণ ক্ষমা কর-প্রশ্রম দাও-তবে তাহার দেখাদেখি দশটা ভাল প্রকৃতির স্ত্রীলোকও বিগড়াইয়া যাইবে। আর যদি তুমি যথার্থ পুরুষ হও—ইহার উপযুক্ত শাস্তিবিধান কর, তবে ভয় পাইয়া দশটা বজ্জাৎ স্ত্রীও শান্ত হইয়া আসিবে। এটা একটা সামাজিক কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে এবিলাদ ! কোম্পানী বাহাত্ত্ব যে খুনীর ফাঁদী দেন, দে কেন ? খুন হইল, কোম্পানীর একটা প্রজা গেল। আর একটা প্রজার প্রাণ বধ করিয়া রাজস্ব কমাইবার প্রয়োজন কি ? না—দশ জনে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিবে—বাপ্রে, খুন কর্লে ত ফাঁসী যেতে হয় ! স্কুতরাং তুমি আর ইতন্ততঃ করিও না। এই ১৭ই দিন আছে, ব্লিবাহ করিয়া ফেল। আমি পাত্রী স্থির করিবার ভার লইলাম।"

অবস্থাবিশেষে পড়িয়া মান্নবের মন যে কি ভয়ানক পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহা ভাবিলে আশ্রেম্য হইতে হয়। উনবিংশতি শতাশীর এই শেষভাগে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত য়ুবক শ্রীবিলাস,—মিল, বেকন, কারলাইলের ছাত্র শ্রীবিলাস,—মিণ্টন—সেক্সপিয়র—

শেলি—মাইকেল—বঙ্কিম—রবীন্দ্রের কাব্যোছানের মধু-রসগ্রাহী শ্রীবিলাস, অমান বদনে বলিল,—"আমি বিবাহ করিব !"

পঞ্জিকার মতে শুভদিনে ও শুভক্ষণে, এই পরম অশুভকর বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

আশা করি, আমার পাঠকেরা না বলিলেও ব্ঝিতে পারিবেন যে, ক্সাটি সেই বক্তৃতাকারী ঠাকুরদাদার অতি নিকটসম্পর্কীয়া।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার পর এক বংসর কাটিয়া গিয়াছে। জ্রীবিলাসের একটু পসার বাড়িয়াছে, কিন্তু মনের শাস্তি বহুদূরে নির্বাসিত।

সরোজবাসিনী পিত্রালয়ে। তাহার যে কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা আর লিথিবার প্রয়োজন কি ? সে গর্বিতা, মদোদ্ধতা, সরোজবাসিনী এখন "ধরার ধ্লির চেয়ে নীচে" হইয়া গিয়াছে। লোকগঞ্জনায় তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। বাড়ীর লোক, পাড়ার লোক, গ্রামের লোক, আদ্মির ক্রাম্র কুটুম্বালয়ের লোক, তাহাকে একবাকো নিন্দা করিতেছে। দিন নাই, রাত্রি নাই, গ্রামে যেথানে সেথানে সরোজবাসিনীর কথা উঠিলেই অমনি পাঁচজনে বলে—"ছি ছি ছি—এমন বৃদ্ধি! আপনার পায়ে আপনি কুড়ল মারিল! একটা সামান্ত জিদের জন্ত চিরজীবনটার হুঃখ কিনিল! গলায় দড়ি!"—ইত্যাদি। এই সমস্ত দেথিয়া শুনিয়া সরোজার মরিবার ইচ্ছা করিত।

এই সময়ে সরোজার মাতা মৃত্যুশ্যায় শয়ন করিলেন। মৃত্যুর
পূর্বে সরোজার হস্ত ধারণ করিয়া তিনি বলিয়া গেলেন—"মা, আমার
এই শেষ অন্থরোধ। এটি রাখিও। পুরুষ স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে,
কিন্তু স্ত্রীলোকের স্থামী ভিন্ন আর গতি নাই। তুমি স্বয়ং বাঁকীপুরে
যাইয়া স্বামীর পারে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিবে। সতীন হইয়াছে, তার
জন্ম আর কি করিবে মা ? সতীন ত কত লোকের থাকে। আজকালই
কমিয়াছে—নহিলে সে কালে সতীনের জালা ভোগে নাই এমন কয়টা
স্ত্রীলোক ছিল ? তুমি পূর্বজন্মে কোনও গুরুতর পাপ করিয়াছিলে.
তাহার ফলে এই কন্ত পাইতেছ। এই জন্ম ভাল করিয়া ভক্তি করিয়া
পতিসেবা কর, পরজন্মে আবার ভাল হইবে। আমি চলিলাম—তুমি
পিতৃহীন ছিলে, মাতৃহীনও হইলে। এথন আর কে তোমার আশ্রয়
রহিল মা ? আমার এ অন্থরোধ না রাখিলে পরলোকে আমি শান্তি
পাইব না"

সরোজা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"মা, অত করিয়া বলিতে হইবে না। আমি তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব।"

সরোজার মাতার মৃত্যু হইল। শ্রাদাদি ক্রিয়া যথাসময়ে এক রকম করিয়া সম্পন্ন হইল।

কিছুদিন পরে বাড়ীঘরের বন্দোবস্ত করিয়া, সতীশকে অইয়া সরোজ-বাসিনী বাঁকীপুর যাত্রা করিলেন। পৌছিয়া, একবারে গিয়া জ্রীবিলাসের বাসায় উঠিলেন। জ্রীবিলাস তথন কাছারিতে। চাকর-বাকরেরা, "মা—জ্রী" আসিয়াছেন দেখিয়া সসত্রমে প্রণাম করিল। তিনিও তাহাদিগকে যথাযোগ্য কুশল প্রশ্লাদি করিয়া আপ্যায়িত করিলেন। বাড়ী ঘর ছয়ারের আর সে জ্রী নাই—দেখিয়া সরোজার চক্ষে জল আসিল। কোথাকার জিনিষ কোথায় পড়িয়া আছে তাহার ঠিকানা নাই। বিছানাগুলার আছোদন নাই। আলমারি, টেবিল, সিন্ত্ক, বাক্স ধ্লায় বৃজিয়া গিয়াছে। দেওয়ালের ছবিগুলায় মাকড়সার জাল। ঘরের কোণে তামাকের গুল, ছাই ছড়ান। উঠানে ঘাস গজাইয়াছে। একদিকটা ত একেবারে জঙ্গল বলিলেই হয়। দাসদাসীরা আপনা হইতে এ সব করে না;—কেহ তাহাদিগকে করিতে বলেও না। সরোজ-বাসিনা তাহাদিগকে লইয়া কায় করিতে লাগিয়া গেলেন। সমস্ত ঝাড়িয়া ধুইয়া মুছিয়া সাজাইয়া হথাসন্তব পারিপাটাবিধান করিলেন। ঘটা বাটা ইত্যাদি বাবহারের জিনিষগুলা মাজাইয়া ঘসাইয়া তক্তকে ঝক্ঝকে করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর বেলা পড়িলে রম্বই ঘরে গিয়া অহস্তে নানাপ্রকার জলথাবার প্রস্তুত্ত করিলেন। পাণ সাজিয়া কাপড় বদ্লাইয়া, স্বামী সন্তায়ণের জন্ম প্রস্তুত্ত হইতে লাগিলেন। মনে হইল, সে সব দিনে মিলনের এইরূপ অনতিপূর্ক্ষে কি উৎকণ্ঠা, কি হর্ম, কি চঞ্চলতা আসিয়া বৃক্তের ভিতর দৌরাত্ম করিত। আর আজ্ব এ কি ভাব! ভাবিতে ভাবিতে সরোজার মুথথানি যেন মেঘ করিয়া আসিল!

শ্রীবিলাস কাছারি হইতে ফিরিলেন। প্রথমেই বাহিরে সতীশের সাক্ষাত পাইয়া সমস্ত অবগত হইলেন। বাড়ীতে প্রবেশ করিবেন—পা থেন উঠে না!

সরোজার সঙ্গে দেখা হইল। উভরের তথনকার মনের ভাব কে বর্ণনা করিবে ? অনেক পুরাতন কথা মনে আসিয়া উভরের চক্ষে জল বহাইল। সেই রাত্রি সে দম্পতির কি ভাবে কাটিল কে বলিতে পারে ? দিনের পর দিন গেল, সংসার চলিতে লাগিল; কাহারও মনে স্থুখ নাই, মুখে হাসি নাই; অথচ উভরে স্বামী স্ত্রী সাজিয়াই সংসার করিতে লাগিল।

আমার পাঠকেরা না হউন, পাঠিকারা নিশ্চয়ই ঐ বিলাসের ক্বড হন্ধর্মের প্রতিফলস্বরূপ তাহার জীবনব্যাপী যন্ত্রণার চিত্র দেখিবার জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিন্তু তাহা হইতে পাইল না। ঐ বিলাসের নবপরিণীতা বধূটি বঙ্গদেশের এক নিভৃত গ্রামে, জর ও প্রীহায় ভূগিতেছিল। হঠাৎ একদিন তাহার মৃত্যু সংবাদ আদিল।

শ্রীবিলাদ বিবাহ করিয়া অবধি শুভদৃষ্টির, বস্ত্রাবরণ মধ্যে ভিন্ন দে স্ত্রীর সাক্ষাৎ পান নাই। ফুলশ্যার রাত্রে কম্প দিয়া তাহার ত ভারি জর আদিয়াছিল। তাহার মৃত্যুতে শ্রীবিলাদের কোনও কট হইবার কথা নহে। আমাদের দরোজবাদিনীও আদর্শ রমণী নহেন; তিনি সপত্রীর মৃত্যু সংবাদে খুদী হইয়া দাদ দাদীকে বথ দিদ্ এবং দেবতাকে হরিমুট দেন নাই বটে;—কিন্তু তাহার পর হইতে হাদিতে গল্লেতে মনের প্রফুলতা ও লঘুভাবের যথেষ্ট পরিচয় দিতে সঙ্ক্তিত হইতেন না। ইহা দেখিয়া শ্রীবিলাদেরও অনুতাপক্রিষ্ট মুথমগুলের বিবর্ণতা দিন দিন দূর হইতে লাগিল।

এখন হইতে ছই দম্পতি, প্রত্যেক উপকথার নাম্নক নাম্নিকার মতই, স্থথে ঘর সংসার করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভেদ এই যে, শ্রীবিলাস এখনও রাজ্যলাভ করিতে পারেন সাই; এবং শত পুত্রের একটি মাত্র এ পর্যান্ত পৃথিবীর আলোক দর্শন করিতে পাইয়াছে।

# ভিখারী সাহেব

### প্রথম পরিচ্ছেদ

ভাড়াতাড়ি করিয়া, গাড়োয়ানকে ডবল বথ্সিসের প্রলোভন দেখাইয়া, স্টেশনেও পৌছিলাম, আর ট্রেনথানিও ছাড়িয়া দিল। মহা মৃদ্ধিল। সন্ধ্যার পূর্বের আর গাড়ী নাই। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম একটা বাজিয়া গিয়াছে। কলিয়ারিতে ফিরিবার এমন যে কিছু ভাড়াতাড়ি ছিল ভাহা নহে, তবে এখন হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ট্রেণের প্রতীক্ষায় এই দীর্ঘ কালটা যে কাটাইব ভাহার কিছু সম্বল ছিল না।

গাড়ী হইতে নামিলাম। ঘোড়া ছইটা তথনও হাঁফাইতেছে। তাহাদের গাত্র বহিয়া টদ্ টদ্ করিয়া ঘর্মজল মাটতে পড়িতেছে। গাড়োরান বেচারার মুখখানি খ্রিয়মাণ; সেলাম করিয়া বলিল—"ছজুর, আমার কিছু অপরাধ নাই। জানোয়ার ছটাকে মারিয়া ফেলিয়াছি বলিলেই হয়।"—কথাটা মিথ্যা নহে। আমি তাহাকে প্রতিশ্রুত দিশুণ পুরস্কারই দিলাম। তথন তাহার মুখে হাসি ফুটল।

আমার চাকর হরি তেওয়ারি বলিল—"বাবু! ওয়েটিং কমে জিনিস-পত্রগুলা লইয়া যাই ?" নিকটে একটা প্রকাণ্ড স্বচ্ছায় নিমগাছ, কুর কুর করিয়া প্রাণ-কাড়িয়া নেওয়া চৈতী হাওয়া বহিতেছে—গাছটার তলদেশের প্রতি আমি কিয়ৎক্ষণ লুকনেত্রে চাহিয়া রহিলাম। চাকরটা অনেককাল আমার সঙ্গে ঘুরিয়াছে—আমার মুধ দেথিয়া আমার মনের ভাব বৃঝিতে পারে। বলিল—"ছকুম হয় ত এই গাছের তলাতেই বিছানা বিছাই।" আমি বলিলাম—"তাই বিছাও, এইখানেই একটু আরাম করি।

বৃক্ষতলে স্থকোমল হরিছর্ণ শঙ্গরাজির উপর একথানি কছল বিছাইয়া, তাহার উপর শতরঞ্চ বিছাইয়া, একটি তাকিয়া রাথিয়া, হরি তেওয়ারি আমার বিছানা করিয়া দিল। আমি জুতা ছাড়িয়া কোট্টা খুলিয়া রাথিয়া, একটা স্থদীর্ঘ আঃ শব্দ উচ্চারণ পূর্বক তাকিয়া হেলান দিলাম। তেওয়ারি শুড়গুড়িতে জল ফিরাইয়া তামাক সাজিতে গেল।

তেওয়ারি চকুর অন্তরাল হইবামাত্র একটি দীর্ঘাকৃতি বৃদ্ধ ইংরাজ আসিয়া আমার বিছানার কাছে দাঁড়াইল। টুপি খুলিয়া ইংরাজিতে বলিল—"যীশু গ্রীষ্টের নামে আমাকে একটি পয়সা দিন।"

লোকটার পরিচ্ছদ একটু মূল্যকান্ কিন্তু খ্ব প্রাতন সিন্ধ হাট; তাহার উপরকার কাপড়টিতে এত ধূলা জমিয়াছে যে তাহার আদিম ক্ষেবর্ণ এখন ধূসরবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তাহা যে সিন্ধ তাহাও কঠে ঠাহর হয়। বস্তাদি, তাহাও তদবস্থ। কলার, নেক্টাই,—অম্চানের ক্রেটি কিছুই ছিল না। মাথার চুলগুলা বড় বড়,—বাতাসে এদিক ওদিক উড়িতেছে। বয়স যটি বংসরের কম হইবে না। লোকটাকে দেখিয়া হঠাং বিনা কারণে আমার মনে কেমন একটা কৌতৃহল জাগিয়া উঠিল। তাবিলাম ইহার অস্তরালে নিশ্চয়ই একটা ভয়জীবনের সকরুণ ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস শ্রবণ করিবার জন্ম আমার মন বাত্রা হইয়া উঠিল। ভাবিলাম বতক্ষণ নিদ্রা না আসে ততক্ষণ ইহাকে লইয়াই সময় যাপন করি।

তাহাকে. বলিলাম—"এইথানে ব'স।" কি আপদ! আমার বিছানায় বসিতে চায়। যদিও আমি ব্রাহ্ম মানুষ, স্পর্শদোষ মানি না, তথাপি ঐ একটা জীবস্ত ভূতকে কি বিছানায় বসিতে দিতে পারি ? তাড়াতাড়ি বলিলাম,—"এই নীচে ঘাসেই ব'স না।" লোকটা গর্কিত ভাবে বলিল,—"মহাশয়! আমার কাপড় ময়লা হইয়া ঘাইবে যে।"

শুনিয়া হাসি পাইল। ভারি পরিষ্ণার কাপড় কি না! আমার বিছানার তলা হইতে কম্বলথানা টানিয়া বাহির করিয়া দিলাম। লোকটা পা ছটা ছড়াইয়া বসিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"চুরুট খাইবে ?" আমি বলিলাম—"না, তুমি থাও।"

লোকটা চুরুট বাহির করিল। অতি উৎকৃষ্ট হাভানা জাতীয় চুরুট। বড় বিশ্বিত হইলাম। এই ভিথারী এত মূল্যবান্ হাভানা কোথায় পাইল? কাহারও চুরি টুরি করিয়া আনে নাই ত?

ইতাবসরে আমার চাকর গুড়গুড়ি ভরিয়া উপস্থিত হইল। আমিও তামকুট সেবন আরম্ভ করিলাম। তেওয়ারি অপ্রসন্ন কুটিল দৃষ্টিতে ভিথারী সাহেবের পানে চাহিয়া রহিল।

উভয়ে ধ্মপান করিতে করিতে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইতে লাগিল। নাম বলিল—হেন্রি। আমি বলিলাম—"ও ত গেল তোমার ক্রিশ্চান নেম্, তোমার সর্নেম্ কি ?" সে বলিল—"আমার সর্নেম্ নাই।" জীবনের ইতিহাস কিছুই বলিতে চাহে না। শুধু বলে—"আমি অতি দরিদ্র, খাইতে পাই না, পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াই।" জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তোমার আর কেহ আছে?" সে বলিল—"আমার মা বাপ কেহই নাই, আমি একটি অনাথ বালক।" বালকই বটে! আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"স্ত্রী, প্রভ্র পরিবার আমার কেহই নাই।"

আমার মনে একটা মৎলব আসিল। ভাবিলাম অনেক বান্ধালীই ত সাহেব হইয়াছে, একটা সাহেবকে বান্ধালী করিয়া দেখিলে হয়। ইহাকে আমার কয়লার থনিতে লইয়া গিয়া কুলীর সন্দার করিব, ভাত ডাল থাওয়াইব, ধুতি চাদর পরাইয়া রাখিব। যদি রাজি হয়, তবে এএকটা অভিনব দর্শনীয় পদার্থ হইবে—ইহাকে কুড়াইয়া লইয়া য়াই।

প্রস্তাব করিলাম। হেন্রি মহা উৎসাহের সহিত সন্মতি জানাইল। বিলিল—"ও ইয়েস্ বাবু আমি বাঙ্গালী হইব। আমাদের জাতি বাঙ্গালীকৈ অত্যস্ত ঘুণা করে। আমি স্বয়ং বাঙ্গালী হইয়া আমাদের স্বজাতির পাপের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত করিব। জগৎকে দেথাইব যে বাঙ্গালীরা হেয় পদার্থ নহে।"

আমি মনে মনে হাসিলাম। ভাবিলাম জগতের কর্ণে যদি তোমার বাঙ্গালী হওয়ার সমাচার পৌছে তবে জগৎ বলিবে, তুমি অল্লদায়ে এ কাষ করিয়াছ। বলিলাম—"তবে চল। সন্ধার সময় গাড়ী। কোথাও তোমার কিছু জিনিষ পত্র থাকে যদি লইয়া আইস।"

সে বলিল—"বাবু, আমার আর কোথাও কিছু নাই। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের সেথানে ভাল হাভানা পাওয়া যায় ত ?"

আমি বলিলাম—"এত থবর রাখি না, বোধ হয় পাওয়া যায় না।"
হেন্রি মুখথানি গভীর করিয়া বলিল—"বাবু তবে আফার যাওয়া

হইল না।"

অন্ত লোক ! এ দিকে অর জুটে না, অথচ হাভানা চুরুটটি চাই। পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে, আশ্রয় দিতে চাহিলাম, অরের সংস্থান করিয়া দিতে চাহিলাম, কিন্তু এক হাভানা চুরুটের জন্ম সকল ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু এই অন্তুতত্বের জন্মই তাহাকে সংগ্রহ করিবার নেশা আমার বাড়িয়া উঠিল। বলিলাম, "তুমি যদি চাও ত

আমি কলিকাতা হইতে হাভানা আনাইয়া দিতে পারিব। প্রতি সপ্তাহে একজন করিয়া আমার চাপরাসি কলিকাতায় যায়।"

শুনিরা হেন্রি মহাখুসী। আমাকে অগণ্য ধন্থবাদ দিতে লাগিল। বলিল—"বাবু, আমার একটি হাভানা ভোমাকে খাইরা দেখিতেই হইবে।" অমি চুকট বড় একটা খাই না, কিন্তু হেন্রি নাছোড়বান্দা লইলাম একটি। দিবা জিনিষ।

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হেন্রি খুব কাষের লোক বটে। আমার বাহিরের ঘরে তাহাকে স্থান দিয়াছি। বাঙ্গালী সাজাইয়াছি। বাঙ্গালীর বেশ তাহার অঙ্গে এমন মানায়! সম্প্রতি আমার একটি ইংরাজ বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি হেন্রিকে দেখিয়া হেন্রির ইতিহাস শুনিয়া অত্যন্ত আমাদ পাইয়াছেন। তাহার একথানি ফটোপ্রাফ্ ভূলিয়া "ইয়াশু ময়াগাজিন" এর "কিউরিয়ামিট কলম" এর জন্ম পাঠাইয়া দিয়াছেন। নিয়ে লিখিয়া দিয়াছেন—"বাঙ্গালী পরিচ্ছদে ইংরাজ।" ফেন্রির "একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও লিখিয়া দিয়াছেন। ছবিটি ইয়াজে প্রকাশিত হইলে অনেক সাহেব বাঙ্গালীপরিচ্ছদের পক্ষপাতী হইয়া পড়িতে পারেন। থাইয়া-দাইয়া এখন হেন্রির চেহায়ায় অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বাস্তবিক সেই তেজাদৃপ্ত ইংরাজ-মূর্ত্তি বাঙ্গালীর পরিচ্ছদে এক অভিনব অপূর্ব্বে দৃশ্য। কুলিগুলা তাহার এমনি বশীভূত হইয়াছে! আমাকে যদি দিনে ছইবার সেলাম করে ত তাহাকে দশবার করে।

শুধু হেন্রি আমার কুলী থাটাইয়া নিরস্ত নহে; — আমার বড় মেয়ে গিরিবালাকে ইংরাজি পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। মেয়েটাও হেন্রির এমন নেওটো হইয়াছে। এই মাসধানেকের মধ্যেই তাহাকে এক রকম চলনসই বাঙ্গলা শিথাইয়া লইয়াছে। তাহাকে সে বলিত হেন্রি কাকা। প্রথম দিন শুনিয়া ত আমার হাড় জলিয়া গেল। গিরিকে (গৃহিণীর সাক্ষাতে) বলিলাম, "কাকা কি রে রাক্স্সি ? ও তোর বাবার চেয়ে বয়সে ছোট না কি ? জেঠা বল্। নয় ত মামা বল্।"—তাহার পর হইতে গিরি তাহাকে হেনরি দাদা বলিয়া ডাকিত।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে গিরিবালা জরে পড়িল। হুই তিন দিন সকাল বেলা ভিজিয়া ভিজিয়া ফুল তুলিয়াছিল। আমি ভোরে চা থাইয়া আফিসে চলিয়া যাইতাম। আমার স্ত্রীর কথা সে গ্রাহ্থ করিত না। এই অত্যাচারের ফলস্বরূপ তাহার সর্দ্দি জরের মত হইল। প্রথমে আমরা ততটা থেয়াল করি নাই;—অমন জর ত ছেলেপিলের মাঝে মাঝে হইয়াই থাকে। হুইটা উপবাস দিলেই সারিয়া যাইবে।

পাঁচ ছয় দিনে জরটা বিকারে দাঁড়াইল। অবস্থা উত্তরোত্তর সক্ষটাপন্ন হইতে লাগিল। প্রথমে আমাদের কলিয়ারির নেটিভ্ ডাব্রুনার বাবুটি চিকিৎসা করিতেছিলেন, কিন্তু ক্রমে লক্ষণ ভাল নয় দেখিয়া রাণীগঞ্জ হইতে এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন্কে প্রত্যহ একবার করিয়া আনাইবার বন্দোবস্ত করিলাম।

হেন্রি তাহার ছাত্রীর মাথার শিশ্বরে বসিয়া খুব সেবাটা করিতে লাগিল। আমরা বাপ মায়ে যা সেবা না করিলাম, তা সে হেন্রি করিল। তাহার আহার নিদ্রা বন্ধ হইল বলিলেই হয়। ঔষধ পথ্যাদির সম্বন্ধে আমাদের তিলমাত্র ক্রটি হইলে হেন্রি রাগিয়া অনর্থ-পাত করিত।

মাঝে একদিন এমন অবস্থা হইল যে বুঝি রাত্রি আর কাটে না। আমার স্ত্রী ত মেরের রোগশ্যা ছাড়িয়া ও ঘরের মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমারও হাত পা অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। রাণীগঞ্জের ছাক্রার বাবৃটি অন্ত দিন সন্ধার গাড়ীতে ফিরিয়া বাইতেন, সে দিন আর বাইতে পারেন নাই। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। যথন রাত্রি ছইটা হইবে তথন ডাক্রার বাবু ন্তন একটা ঔষধ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। যথন যে ঔষধ দেওয়া হইত, হেন্রি সাবধানতার সহিত সমস্ত দেখিত। প্রশ্ন করিয়া করিয়া ডাক্রারকে বিরক্ত করিয়া তুলিত। এবার বলিল, Now, I won't allow that"—অর্থাৎ ও ঔষধ আমি দিতে দিব না। ডাক্রার চটিয়া গেলেন। বলিলেন—"মহাশয়, এ বাক্তি এমন করিয়া বাধা দেয় কেন প্"

হেন্রি লোকটা এ দিকে ভাল, কিন্তু মাঝে মাঝে ভারি থামথেয়ালি করে। অন্ত সময় তাহাতে বরং আমোদ পাইয়াছি, কিন্তু এথন ভারি বিরক্তি বোধ হইতে হাগেল।

হেন্রি ডাক্তারকে ষ্ট্রপিড্ ফুল বলিয়া গালি দিল। আমাকে বলিল

—"এ কিছু জানে না, ইহাকে তাড়াইয়া দাও। এখনি রোগীকে মারিয়া
কেলিয়াছিল আর কি!" ডাক্তার বলিলেন—"যদি অমন করিয়া আমার
চিকিৎসা কার্যো বাধা দিবে তবে আমি চিকিৎসা ত্যাগ করিয়া যাইব।"
বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

এই ব্যাপারে আমাদের স্ত্রীপুরুষের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। হেন্রিকে বলিলাম—"কর কি? তুমি চিকিৎসার কি জান? ডাক্তার যা ভাল বোঝেন তাই করুন, তার পর আমাদের অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।"

হেনরি বলিল—"অদৃষ্ট আবার কি ? জানিয়া শুনিয়া এ ঔষধ এখন খাওয়াইলে নিশ্চিত মৃত্যু। আধ ঘণ্টার মধ্যে গা হিম হইয়া নাড়ী ছাড়িয়া যাইবে।"

ডাক্তার বাবু হেন্রিকে বলিলেন—"তুমি ত ভারি পণ্ডিত দেখি-তেছি ! কেন, নাড়ী ছাড়িয়া বাইবে কেন ?"

আমি বলিলাম—"হেন্রি, ডাক্তার বাবু যাহা বলিতেছেন তাহাই আমার ঠিক বলিয়া মনে হইতেছে। তুমি কোনও আশকা করিও না।"

শেষকালে হেন্রি ডাক্তারকে বলিল,—"আচ্ছা তবে তোমার ঔষধই দাও। কিন্তু যদি আমার মেরে মরিয়া বায় তাহা হইলে তোমাকে তাহার হত্যাকারী বলিয়া পুলিসে দিব। আর তুমি যে ঔষধ দিতেছ, তাহার একটা তালিকা করিয়া নাম দস্তথৎ করিয়া রাধ।"

এই বলিয়া ক্ষিপ্রহত্তে হেন্রি প্রেস্কুপ্সন্থানা লিথিয়া ফেলিল। ডাজারকে বলিল,—"সহি কর।"

ডাক্তার বাবু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। আমি দেখিলাম ইফাদের বিবাদের মধ্যে পড়িয়া আমার মেয়ের প্রাণ যায়। আমি ডাক্তার
বাবুর হাতটি ধরিয়া বিলিলাম—"মহাশয়! ওটা পাগল, ওর কথা শুনিবেন
না। আপনি যে ঔষধ ইচ্ছা তাহাই দিন।" প্রেস্কুপ্সন্থানা হেন্রির
হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া আমি থণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া,ফেলিলাম।

ঔষধ দেওয়া হইল। হেন্রি রোষক্যায়িত লোচনে বলিল—
"ঈশ্বর তোমাকে মার্জ্জনা করুন।" ডাক্তারের কাছে একটা উৎকৃষ্ট
থার্শমিটর্ ছিল, অর্দ্ধ মিনিট রাখিলেই কার্য্য সম্পন্ন হয়। পাঁচমিনিট
অন্তর তাপ লওয়া হইতে লাগিল। ছ ছ করিয়া টেম্পারেচার
নামিতেছে।

ডাক্তারের মুথ শুকাইয়া গেল। মেয়ের হাত পা শীতল হইয়া আদিতেছে দেখিয়া আমার স্ত্রী কাঁদিয়া উঠিলেন। ডাক্তার উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

হেন্রি মহা উত্তেজিত হইয়া বলিল—"দেখ মেয়েকে মারিয়া ফেলিল। আমি উহাকে হত্যা করিব।" এই বলিরা সে ক্ষিপ্তের মত ডাক্তারের পশ্চাবর্ত্তী হইতে চাহিল। তাহাকে ধরিয়া রাখা ভার। ডাক্তার বাবু এ ব্যাপার দেখেন নাই। দেখিলে তাঁহার বাঙ্গালী-প্রাণ আর তাঁহাকে চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিগু থাকিতে দিত কি না সন্দেহ। আমি হেন্রিকে বলিলাম,—"দেখ, তুমি যখন এতই জান, তবে এখনও যদি কিছু প্রতীকার থাকে ত কর।" আমার স্ত্রী বলিলেন—"হেন্রি, এ মেয়েকে তুমি যদি বাঁচাতে পার, তবে এ মেয়ে তোমাকে দিলাম।"

হেন্রি বলিল—"এ মেয়ে আমাকে দিলে ?" আমার স্ত্রী বলিলেন—
"দিলাম।"

হেন্রির মুথ আনন্দপূর্ণ হইল। সেই বিপদের সময়ও তাহার ভাব দেথিয়া আমি বিশ্বিত হইলাম। লোকটা পাগল নাকি ?

হেন্রি বলিল—"ঈশ্বর দাক্ষী, এ মেয়েকে যদি বাঁচাইতে পারি, তবে এ মেয়ে আমার ?"

আমার স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"হাঁ হেন্রি, এ মেয়েকে বদি বাঁচাইতে পার ত এ মেয়ে তোমার।"

হেন্রি বলিল—"আচ্ছা, তবে একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।" বলিয়া ডাক্তারের ঔষধের বাক্সটা কাছে টানিয়া লইল। ক্ষিপ্র হস্তে একটা ঔষধ প্রস্তুত করিল। থানিকটা গিরির মূথে ঢালিয়া দিল, কিন্তু কে গিলিবে ? ঔষধ ঠোঁটের কোণ দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

দেখিয়া হেন্রি স্টের মত কি একটা বন্ধ বাহির রিল। তাহা ঔষধে সিক্ত করিয়া গিরির দেহের স্থানে স্থানে বিদ্ধ করিয়া দিল।

পাঁচ মিনিট পরে শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি পাইল। দশ মিনিট পনেরো মিনিট, আধ ঘণ্টা; তথন আবার গিরিবালার পূর্ণ জর! হেন্রি আহলাদে আটথানা। বলিল—"ঈশ্বরকে সহস্র ধন্তবাদ; এ যাত্রা ইহাকে বাঁচাইতে পারিলাম।"

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঈশ্বরের ক্রপায়, হেন্রির চিকিৎসা গুণে, গিরিবালা আরোগ্য লাভ করিয়াছে। সপ্তাহের পর পথ্য লাভ করিল। হেন্রি সর্বাদা তাহার কাছে কাছে থাকে। কুলীর সর্দারি করা সে একবারে ছাড়িয়া দিয়াছে।

দিন দিন কিন্তু হেন্রির পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। আজ গুই
দিন তাহার হাভানা ফুরাইয়াছে, কিন্তু কলিকাতায় চাপরাদি পাঠাইল
না। হেন্রির হাভানা ফুরাইলে নিয়মিত দিনের গুই চারি দিন পূর্বেও
চাপরাদিকে এখন কলিকাতায় পাঠান হয়। হেন্রি দদাই অভ্যমন,
কি ভাবে। মুখখানি মান করিয়া থাকে! কেবল গিরিবালা কাছে
আদিলেই যেন তাহার মনের অন্ধকার দূর হয়, মুখে হাদি ফুটে।

একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হেন্রি তোমার কি হইরাছে বল ত, তুমি সর্বাদা ভাব কি ?"

হেন্রি বলিল—বাবু আমি আমার ভূতজীবনের ইতিহাস ভাবি।
একটু একটু করিয়া আমার সব মনে পড়িতেছে। আমি মাঝে মাঝে

পাগল হইরা যাই, স্থাবার ভাল হই। এবার আমার ভাল হইবার সময় আসিয়াছে।"

ভারি বিশ্বিত হইলাম। হেন্রি পাগল ? কই পাগলের কোনও লকণ ত দেখি নাই! তথাপি কথাটা নিতান্ত অবিশ্বাসযোগ্য মনে হইল না। এটা আমি বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি, হেন্রির কথাবার্ত্তা নিতান্ত পথে কুড়ানো ভিথারীর মত নহে। তা ছাড়া, গিরিবালার রোগের সময় চিকিৎসালান্ত্রে সে ত অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিল। ও হয়ত কোথাও একটা বড়গোছের ডাক্তার ছিল, এখন পাগল হইয়া গিয়ছে। হেন্রিকে নানারপ প্রশ্ন করিলাম। সে স্বয়ং স্বেছ্রায় যাহা বলিয়াছিল, তার বেশী আর একটি কথাও তাহার মুথ হইতে বাহির করিতে পারিলাম না।

এই সময়ে গিরিবালা আসিয়া হেন্রিকে ডাকিল। হেন্রি বালকের মত প্রফুল্ল ও চঞ্চল হইয়া গিরিবালার সঙ্গে চলিয়া গেল।

আমি ভাবিলাম, পাগলই বটে। নহিলে এত সম্বর উহার ভাব-পরিবর্ত্তন হয় কেন ? সহজ মামুষ বিষয় হইলে, প্রফুল্লতা লাভ করিতে কিছু সময় লাগে। পাগলের সে সময়টুকুর আবশুক হয় না।

কিয়দিন পরে আমি কলিয়ারির আফিসে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি, সন্ধা হইবার আর বিল্ফু নাই, দরোয়ান একখানি কার্ড আনিয়া আমার হাতে দিল। পুর্ব্বে উল্লিখিত আমার সেই ইংরাজ-বন্ধ মরিসন্ আসিয়াছেন,—সেই যিনি বাঙ্গালী-পরিচ্ছদে হেন্রির ফোটোগ্রাফ্ তুলিয়াছিলেন। আমি স্বয়ং উঠিয়া গিয়া সমাদর করিয়া বন্ধকে লইয়া আসিলাম। অভিবাদন ও প্রথম শিষ্টাচার বচনাদির পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার সে ইংরাজ-বাঙ্গালী কুলীর সন্ধারট আছে ত ?"

"আছে বৈকি ? কেন বলুন দেখি ?"

"তাহা হইলে আপনি ভারি বিপদে পড়িয়াছেন।" এই বলিয়া মরিসন মুখখানি অতিশয় গন্তীর করিলেন।

আমি একটু শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন কেন, ব্যাপার কি ?"

"ব্যাপার শুরুতর। হেন্রি একজন ফেরারি আসামী। ও লগুনের নিকট একটা জেলে আবদ্ধ ছিল। দস্থাবৃত্তি ও নরহত্যার অপরাধে অপরাধী। উহার প্রাণদণ্ড হইত। জেল ভাঙ্গিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। ভাহাকে আশ্রম দিয়া আপনি আইনামুসারে দগুনীয় হইয়াছেন।"

আমি চিস্তিত হইয়া পড়িলাম। নিজের জন্ম নহে, হেন্রির জন্ম।
হেন্রিকে আমরা ভালবাসিয়া ফেলিয়ছি। হেন্রি এমন ভাল, উহার
ভূত জীবন নরশোণিতে কলঙ্কিত ? দস্মার্ভি করিয়া জীবিকা নির্বাহ
করিত ? উহার প্রাণদণ্ড হইবে ? হেন্রি যে আমাদের পরমাত্মীয়ের মত !
হেন্রি যে আমার প্রাণাধিকা কন্সার জীবনদাতা! উহার ফাঁদী হইবে ?

বন্ধু বলিলেন—"এখন কি উপায় ভাবিতেছেন ? এই বেলা পুলিস ডাকিয়া উহাকে ধরাইয়া দিন, তাহা হইলে প্রমাণ করা সহজ হইবে যে আপনি যে উহাকে আশ্রয় দিয়াছেন, তাহা না জানিয়া।"

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম—"হেন্রিকে আমি ধরাইয়া দিব ? বরং উহাকে এখনি গিয়া সাবধান করিয়া দিব।"

মরিসন্ পা ছটা থুব ফাঁক করিয়া দিয়া, চেয়ারের প্রচে এলাইয়া পড়িয়া, যেন ভারি নিরাশ হইয়া বলিলেন—"বাবু, আপনি একজন স্থানিকিত পদস্থ ব্যক্তি হইয়া এমন কথা বলিতেছেন ? আইনের কবল হইতে তাহার ভাষ্য শিকারকে কাড়িয়া লইবেন ? সকলেই যদি আপনার মত এইরূপ ভাষাপদ্ম হয় তবে ত এই স্থবিপুল স্থময় জন-সমাজস্বরূপ অট্টালিকা ছইদিনে চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া ধুলিসাৎ হইয়া য়য়!" স্পামি ভারি দমিয়া গেলাম; কথাটা ঠিক বটে। কিন্তু স্পামি কোন্ ধর্ম বা কোন্ নীতি স্মুসারে স্পামার কন্তার প্রাণদাভার প্রাণদভে সহায়তা করিব ?

মরিসন্কে বলিলাম—"হেন্রি যদি প্রকৃতই অপরাধী হয়, তাহা হইলে সে রাজদণ্ডের উপযুক্ত সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি স্বয়ং আয়োজন করিয়া উহাকে ধরাইয়া দিতে একান্ত অক্ষম।"

মরিসন্ বলিলেন—"আপনি ত বলিয়াছেন যে উহাকে আপনি সাবধান করিয়া দিবেন এবং যাহাতে সে ধৃত না হয় সে চেষ্টা করিবেন।"

আমি বিশ্বর প্রকাশ করিরা বলিলাম—"কৈ তাহা ত আমি বলি
নাই। উহাকে সাবধান করিরা দিব বলিরাছিলাম ৰটে কিন্তু যাহাতে
সে গ্বত না হর সে চেষ্টা করিব এমন কথা কথন বলিলাম ?" মরিসন্
ইহার উত্তর দিবার পূর্কেই আবার বলিলাম—"যদিও ধর্মতঃ আমার
তাহাই করা উচিত বটে।"

বন্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন ?" আমি গিরিবালার রোগ এবং হেন্রি কেমন করিয়া তাহার জীবনরক্ষা করিয়াছে, তাহার সমস্ত ইতিহাস আমুপূর্বিক বলিলাম।

শুনিয়া তিনি কিয়ৎকাল মৌন হইয়া রহিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কিস্ত এ সকল সংবাদ আপনি পাইলেন কোথা বলুন দেখি ?"

তিনি বলিলেন—"মনে আছে হেন্রি যথন প্রথম আসিরাছিল, তথন আমি তাহার বাঙ্গালী-পরিচছদ দেখিয়া অত্যন্ত হাসি এবং তাহার ফোটোগ্রাফ্ তুলিয়া লই ?"

"মনে আছে।"

"সেই ফোটোগ্রাফ্ আমি লগুনের "খ্র্রাণ্ড্ ম্যাগাজিনে" পাঠাইরা দিরাছিলাম। উহা ঐ পত্রের কিউরিরসিটির ভিতর মুদ্রিত হইরাছে। সেই ছবি দেখিরা লগুন-প্রিল হেন্রিকে চিনিতে পারিরাছে। হেন্-রিকে গত করিবার জন্ম কলিকাতার প্রিস-কমিসনারকে তাহারা অক্-রোধ করিরাছে। প্রিস-কমিসনার আমার কাছে হেন্রির ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিবার জন্ম লোক পাঠাইরাছিলেন।"

"আপনি ঠিকানা বলিয়াছেন ?"

"কি করিব, আইন অনুসারে আমি বলিতে বাধা।"

শুনিয়া আমি অতান্ত হতাশ হইয়া পড়িলাম। হেন্রিকে বাঁচাইবার আশা ছাড়িয়া দিতে হইল। আহা! বুড়া বয়সে বেচারির অদৃষ্ঠে এই লেখা ছিল ? আর, আমার চোখের সম্মুখে তাহাকে হাত-কড়ি লাগাইয়া ধরিয়া লইয়া য়াইবে, তাহাই বা কি করিয়া সহ্য করি! আমি কি তাহার জন্ত কিছুই করিবার অধিকারী নহি ? আমিই ত তাহার মৃত্যুর কারণ হইলাম। কেন আমি বাহাছরী করিয়া তাহাকে বাঙ্গালীর কাপড় পরাইলাম! তাহা না করিলে ত ট্রাণ্ডে তাহার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইবার অবসর হইত না! আমি বদি আমার প্রাণাধিকা ছহিতার জীবনদাতার প্রাণরক্ষার জন্ত সচেঠ হই, তবে কি তাহা অন্তায়— অধর্ম্ম হইবে ? আইনের চক্ষে আমি দোবী হইলেও, হে ঈশ্বর, তোমার চক্ষেও কি তাহা পাপ বলিয়া পরিগণিত হইবে ? পরোপকার কি সকল সমরেই সকল অবস্থাতেই ধর্ম নহে ?

স্থামি মনে মনে এই সকল চিন্তা করিতেছি,—হঠাৎ চমকিরা উঠিলাম। স্থামার বন্ধু হা হা করিয়া উচ্চহাস্ত করিরা উঠিলেন। ভারি বিরক্ত হইলাম। মাত্রুব না পিশাচ ? এই কি হাসিবার সমর ? বিরক্ত ভাবে তাঁহার মুখপানে চাহিলাম। তিনি বলিলেন—"আপনি দেখিতেছি অত্যন্ত চিক্তাবিত হইয়া পড়িয়াছেন। তবে আর আপনাকে কট দিব না। হেন্রি আপনার এবং আমার মতই সাধু সজ্জন ব্যক্তি। এবং উহার নাম ভধু হেন্রি নহে—সার্ হেন্রি রবিকান্!"

আমি ত অবাক্। সার্ হেন্রি রবিসন্ কি আবার ? আমার বন্ধ উন্নাদ হইয়াছেন না কি ? বলিলাম—"কি বলিতেছেন আপনি ?"

"বলিতেছি এই কথা যে, আপনার ঐ কুলীর সর্দারটি একদিন হাউস্ অব্ কমন্সে বক্তা করিয়া স্বদেশবাসীকে মুগ্ধ করিয়াছেন।"

আমার মনে হইল এ সকল প্রসঙ্গ এমনি অসম্ভব যে, হর ত আমি কাগিয়া নাই, স্বপ্ন দেখিতেছি মাতা। বন্ধু আমার মুখের ভাব দর্শনে সমস্তই বোধ হয় বৃঝিতে পারিলেন। আমার হাতে একথানি বড় লেফাফা দিলেন। তাঁহারই স্বনামীয় পত্র, বিলাতী ডাকে আসিরাছিল, শীল মোহর করা রেজেট্রী করা ছিল। চিঠি বাহির করিয়া আলোকের কাছে ধরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম।

পত্রখানি ট্রাও ম্যাগান্ধিনের কার্য্যালয় হইতে আসিয়াছে। নিয়ে ভাহার মর্মান্ত্রাদ প্রদত্ত হইল।

মহাশয়,

আপনার প্রেরিত "বাঙ্গালী পরিচ্ছদে ইংরাজ" ফোটোগ্রাফ্থানি আনরা সাদরে ষ্ট্রাণ্ড্যাগাজিনের কিউরিয়সিটি পৃষ্টায় মৃত্রিত করিলাম। ইহার মূল্যস্বরূপ একথানি চেক্ পাঠাইলাম, প্রাপ্তি স্বীকার করিলে বাধিত হইব।

আপনি এই ফোটোগ্রাফ্থানি পাঠাইরা ভধু আমাদের পাঠকের আমোদের আয়োজন করেন নাই, পরস্ত বেচারি "হেন্রির" বড়ই উপকার করিয়াছেন। উহার পূরা নাম সার্ হেন্রি রবিন্সন্। অস্ত প্রাতে তাঁহার ভাতৃপুত্র আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া-ছিলেন।

সার্ হেন্রি লগুন সমাজের একজন গণ্য মান্ত লোক। উন্মাদ ব্যাধিতে আক্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি ছইবার পার্লামেণ্টের মেম্বর নির্বাচিত হইরাছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রেও তিনি একজন পারদর্শী বাক্তি। গত দশ বৎসর হইতে তিনি এইরূপ ব্যাধিগ্রন্ত হইরা পড়িয়াছেন। মাঝে মাঝে পাগল হইয়া যান;—গৃহ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া যান কেহ সন্ধান পায় না। তাঁহার পাগলামির লক্ষণ এই যে, তিনি নিজেকে দরিদ্র ভিকুক বলিয়া মনে করেন এবং পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান। আত্মীয় স্বজনেরা অরেষণ করিয়া আবার তাঁহাকে ধরিয়া আনেন; সব সময়ে যে অরেষণে ক্রতকার্যা হন তাহা নহে। একবার পাগল হইলে ছয় মাস আট মাস বা এক বৎসর ব্যাধিগ্রন্ত থাকেন। বেবার রত না হন সেবার আরোগালাভ করিলে নিজেই আবার গৃহে ফিরিয়া আসেন। যত দিন ভাল থাকেন, তত দিন উহার প্রধান কায়, নিজের জমিদারীভুক্ত দীন ছঃখী প্রজাদের রোগ হইলে চিকিৎসা করিয়া বেড়ানো।

গত বৎসর শীত-ঝতুতে ইনি রোগমুক্তাবস্থায় বন্ধুগণের সহিত ভারতবর্ধে ভ্রমণ করিতে যান। তথার শৌছিবার মাস ছই শরে বন্ধুসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্জান করেন। তাহার পর হইতে বেচারি সার্ হেন্রির জন্ত অনেক বিষল অনুসন্ধান হইয়াছে। ট্র্যাণ্ডে তাঁহার ছবি না বাহির হইলে আরও কত দিন যে এরপ অনুসন্ধান হইত তাহার স্থিরতা নাই। শুধু ছবি হইতে আমার বন্ধু তাঁহার খুল্লতাতকে হয়ত কাও চিনিতে পারিতেন, কিন্তু আপনি যে তাঁহার হাভানা সিগারের প্রতি

একান্ত আত্মরব্রিক কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহাকে সনাক্ত করিবার বিশেষ স্থবিধা হইয়াছে।

আপনি যদি অমুগ্রহ করিয়া সার্ হেন্রির বর্ত্তমান ঠিকানা আমাদিগকে জানান, তবে তাঁহার ত্রাতুম্ত্র তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া
আসিবার বন্দোবস্ত করিবেন।

(স্বাক্ষর)

পত্রথানি পাঠ করিয়া বন্ধুকে প্রত্যর্পণ করিলাম। বলিলাম—"এমন ব্যাপার !"

মরিসন্ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, আপনি এতদিন সার্ হেন্রির আচার ব্যবহারে, কথাবার্ত্তীয় কোনও রূপে তাঁহার পরিচয়ে সন্দিহান ইইয়াছিলেন ?"

হেন্রি দেদিন আমাকে তাহার ভ্তজীবন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিল, তাহাই মরিসন্কে বলিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন—"স্বসংবাদ বটে। সার্ হেন্রি তবে আরোগ্যের পথে আসিয়াছেন।"

আমি অনেকক্ষণ নীরব রহিলাম। শেষে জিজ্ঞাসা করিলাম—
"আপনি তাঁহাদিগকে হেন্রির—অর্থাৎ সার্ হেন্রির—ঠিকানা জানাইয়াছেন ?"

"না। জানাইব বলিয়াই ত সংবাদ লইতে আসিয়াছি যে এথনও এখানে তিমি আছেন কি না।"

"তবে সংবাদ দিন। আহা, বেচারা কত কণ্টই পাইয়াছে!"

"তা আর নর ? অত বড়মানুষ হইয়া পথে পথে ভিকা করিয়া বেড়ান ! কেমন করিয়া উহার দিন গুজরাণ হইত কে জানে ?"

"দিন গুজরাণ শুধু নহে, হাভানা সিগার কোথা হইতে আসিত ? পাগল সব ভূলিত,—পরিবার, পরিজন, বিষয়, পদমর্যাদা,—কিছুই মনে থাকিত না; কেবল হাভানা সিগারটি ভূলিতে পারিত না। মৌতাত এমনি জিনিয়"

মরিসন্ বিদার গ্রহণ করিতে চাহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"সার্ হেন্রিকে কথন, কি ভাবে একথা জানাইবেন ?"

আমি বলিলাম-"অবসর বৃঝিয়া এক সময় কথা পাড়িব।"

বন্ধানধান করিয়া দিলেন—"দেখিবেন, হঠাং না হয়। তাহা হইলে হয়ত বিপরীত ফল হইবে। একটু যা আরোগ্যের লক্ষণ দেখা গিয়াছে তাহা অন্তর্হিত না হইয়া যায়।"

আমি বলিলাম—"সে সাবধানতা অবশু গ্রহণীয়। আপনার খ্রাও ্থানা আর চিঠিথানা দিয়া যান।"

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পর দিন প্রভাতে হেন্রির সঙ্গে দেখা হইলে প্রথমে তাহাকে ট্রাও ম্যাগাজিনে তাহার প্রতিমূর্ত্তি দেখাইলাম। ছবি দেখিয়া এবং ছবির নিমন্থ বিবরণ প্রিয়া সে মৌন হইয়া রহিল।

সমস্ত দিন আর সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম না।

অপরাত্নে তাহার সহিত আম-বাগানে পদচারণা কণ্ণিতেছিলাম। থোকার অস্থ্য করিয়াছে বলিয়া গিরিবালা বেচারি বেড়াইতে আসিতে পায় নাই। ষ্ট্রাণ্ডের কথা তুলিলাম। এ কথা সে কথার পর সহসা জিজ্ঞাসা করিলাম—"ষ্ট্র্যাণ্ডের সম্পাদকের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে প

হেন্রি বিশ্বরবিক্ষারিত নেত্রে বলিল—"আছে। কেন ?"

আমি একটু ইতন্ততঃ করিয়া হেন্বির হাতে ট্রাণ্ড্ সম্পাদকের পত্র-থানি দিলাম। তথনও যথেষ্ট দিবালোক ছিল। হেন্বি পত্রথানি হাতে করিয়া এ পিঠ ও পিঠ দেখিতে লাগিল। মৃত্স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—
"এ কার পত্র ?"

"ষ্ট্রাও্ সম্পাদকের পত্র।"

"না। এ কাহার নামে আসিরাছে ? মরিসন্ কে ?"

"সেই যে আমার সেই বন্ধু, যিনি তোমার ফোটো তুলিরাছিলেন, তাঁহার নাম মরিসন্। পড় না।"

হেন্রি পত্রথানি পড়িল। আমি তাহার মুথের পানে চাহিরা রহিলাম। যতক্ষণ পত্র পড়িতেছিল, ততক্ষণ তাহার স্বচ্ছ স্থানর বার্দ্ধির রেথান্ধিত মুথে কত রকমের ভাব থেলিয়া গেল !

পত্র পড়িয়া হেন্রি মুথথানি শ্লান করিয়া রহিল। আমি বলিলাম— "সার্ হেন্রি।"

হেন্রি যেন চমকিয়া উঠিল। ব্ঝিলাম এখনও হেন্রি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিতে পারে নাই। পত্রে পড়িল আমরা তাহার প্রকৃত পরিচয় অবগত হইয়াছি, অথচ তাহার প্রকৃত নামে ডাকাতে সে চমকিল।

হেন্রি,বলিল—"কি ?"
আমি বলিলাম—"আমাদিগকে মাপ কর।"
"কেন ?"

তোমার প্রকৃত পরিচয় অবগত ছিলাম না; আতিথ্যের কত ক্রটি হইয়াছে! কত কট পাইয়াছ! আমাদের এই অজ্ঞানক্বত অপরাধ ক্ষমা কর।" হেন্রি অত্যন্ত সমুচিত হইয়া বলিল—"আমার সঙ্গে তোমরা যেরপ ব্যবহার করিয়াছ, তাহাতে তোমাদের আশ্চর্য্য সহদয়তা, অমায়িকতাও পরত্ব-কাতরতা প্রকাশ পাইয়াছে। আমি বতদিন বাঁচিয়া থাকিব, তোমাদের উপকার বিশ্বত হইব না।"

"আমি আর তোমার কি উপকার করিয়াছি হেন্রি? তুমিই বরং আমার মেরের প্রাণ বাঁচাইয়াছ।"

হেন্রির মুথে এতক্ষণে এক টু হাসি দেখা দিল। গিরিবালার প্রসক্ষ মাত্রেই সে আনন্দিত হইত। বলিল—"আমি যদি তোমার মেয়েকে বাঁচাইয়া থাকি, তুমিও ত আমাকে তাহার জন্ম থেও মূল্য দিয়াছ।"

আমি মনে করিলাম, হেন্রি আতিথার উল্লেখ করিতেছে। বলি-লাম—"আমি আর তোমায় কি দিয়াছি? আনি বৎসামাল যাহা তোমার জল করিয়াছি, তুমি আমার কর্মে সহায়তা করিয়া তাহার ঋণ শোধ করিয়াছ।"

হেন্রি আবার হাদিল ;— "না না, তাহার অপেক্ষা ভূমি আমাকে চের বেশী মুল্যবান জিনিষ দিয়াছ।"

" **क** 9"

"কেন, গিরিবালাকে আমার দিয়াছ। হাসিলে যে! কেন ? ভারি অসম্ভব নাকি ? তুমি ত ব্রাহ্ম, তোমার ত জাতিচ্যুতির ভেয় নাই। গিরিবালাকে আমি বিলাতে লইয়া গিয়া উহাকে সেথানে কোনও প্রথম শ্রেণীর বিভালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিব, উহাকে মানুষ করিব, লেথাপড়া শিথাইব, তাহার পর হয়ত কোনও সম্লান্তবংশীর সচ্চরিত্র স্থাশিক্ষত লগুন-প্রবাদী বঙ্গীর যুবকের সহিত উহার বিবাহ দিব।"

আমি বলিলাম—"না সাহেব! সে কি হয়? আমি ছাড়িলেও, আমার স্ত্রী ছাড়িবেন কেন?" হেন্রি জ্রকুটি বিস্তার করিরা বলিল—"বেশ! মনে নাই ? তিনিত গিরিবালাকে আমায় দান করিয়াছেন।"

\* \* \* \* \*

সার্ হেন্রি এখন বিলাতে। সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। উল্লিখিত কথাবার্ত্তার একমাস পরে তাঁহার ভাতৃস্ত্র স্বয়ং আদিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। প্রায় প্রতি মেলেই চিঠি পাই।

গিরিবালাকে লইয়া যাইবার জন্ত হেন্রি মহা হাঙ্গাম করিয়াছিল। তাহার পাগ্লামী প্রায় অন্তর্হিত হইলেও, এই বিষয়ে তাহার আগ্রহ প্রশমিত হয় নাই। এক এক বার বুঝিত অন্তায় আব্দার করিতেছে, কিয় তবু আত্মসম্বরণ করিতে পারিত না। শেষকালটা আমি মত করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার স্ত্রী কিছুতেই দম্মতি দিলেন না। তাঁহাকে মামি কত বুঝাইলাম, তাঁহার শপথ স্মরণ করাইলাম, কিছুতেই তিনি ভানিলেন না। এইবার গিরিবালাকে বেখুন ইন্তুলে পাঠাইয়া দিব ভাবিতেছি, নহিলে মেয়েটা মুর্য হইবে যে। গিরির মা বেরূপ কন্তাগত প্রাণ, মেয়ের সঙ্গে ঘাইতে না চাহিলে হয়। তা, গেলে মন্দ হয় না। তাঁহার বিজ্ঞার দৌড—থাক আর ঘরের কথা বেনী প্রকাশ করিব না।

# বিষরুক্ষের ফল

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা বারাণসী ঘোষের খ্রীটে একটি ছিতল অট্রালিকা।
বাড়ীট অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, হুর্গন্ধবিহীন। প্রবেশ করিলেই
তাহাকে "মেদের বাসা" বলিয়া ভ্রম জন্মে না। সিঁড়িগুলি প্রশন্ত,
—জনে কাদার পিচ্ছিল নহে, অন্ধকার নহে। উপরের কক্ষগুলির
কোনটিতে একাধিক শ্যা নাই এবং সেগুলি টেবিল, চেয়ার, পুস্তকাধার
কাচের আলমারি প্রভৃতিতে সুসজ্জিত। ভিত্তিগাত্র তই চারিখানি
করিয়া সুক্রচিসঙ্গত নয়নাকর্ষক চিত্রে অলক্ষত। গৃহটির সর্ব্বত্রই আরাম
ও ক্ষচ্চলতার একটা ভাব বিশ্বমান।

এটি কিন্তু মেদের বাসা না হইলেও পুরুষের বাসা বটে। নোনা-দীঘির জমিদার বিথাতে বন্দ্যোপাধাার বংশের ছইটে যুবক এ বাটাতে থাকিয়া লেথাপড়া করে। ছইজনের একজন কার্য্যোপলকে বাটা গিয়াছে। যে আছে তাহার নাম চারু, বিএ ক্লাসে অধ্যয়ন করে। বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বংসর। মুখ্জী স্ত্রীলোকের মত কোমল, ঢল ঢল ভাবাপর, চকু ছইটি সরলতামাধা, দেখিলেই তাহার সহিত বন্ধ্ব স্থাপন করিবার প্রবল আকাজ্ঞা জয়ে।

আজ জন্মাষ্টমীর ছুট। কলেজ বন্ধ। আহারাত্তে চারু একথানি উপস্থাস হত্তে শ্যাগ্রহণ করিয়া দিবানিদ্রার আরোজন করিতেছিল, চারুকে দেখিয়াই গৃইজনে যুগপৎ বলিয়া উঠিল—"কি চারু, খগুর-বাড়া যাওনি ?"

চারু শশুরবাড়ী গিয়াছে কি না, এই বিষয় লইয়া নগেন্দ্র ও বিপিন পথে মহা তর্ক-বিতর্ক করিতে করিতে আসিয়াছিল। প্রথমে তাহারা হাসিতে হাসিতে সেই সকল গর করিল। তাহার পর নানা কথা আসিয়া পড়িল। কথাবার্তার স্রোত মন্দা হইলে, চারু নগেন্দ্রকে গাহিতে অমুরোধ করিল। নগেন্দ্রের পিতা ওতাদ রাথিয়া বাল্যকালে কয়েক বংসর তাহাকে গীত বাদ্য শিথাইয়াছিলেন—সে দিব্য গাহিতে পারিত। বলিল—

"কি গাইব ?"

"আজ্জনাইমী—একটা কৃষ্ণবিষয় গাও।"

নগেব্রু রাগিয়া বলিল—"দেখ তোমার ভণ্ডামিগুলো আমি ছচক্ষে দেখতে পারিনে। নোনাদীঘির বাঁড়ুঘ্যেরা বে পরম বৈষ্ণব তা আমি জানি। কিন্তু তুমি হতভাগা যে আমাদের চেয়েও ধবন, ফ্লেড্ভাবাপর, ভাও বিলক্ষণ জানি। তোমার ক্লয়ভক্তির ভাণ আমার অসহ।"

বিপিন হাসিয়া বলিল—"অত চট কেন হে? সে দিন তোমাদের বাড়ীতে শ্রামবাক্সারের নাট্যসমিতি বিষরক্ষের যে অভিনয় করেছিলে,

•তাতে হরিদাসী বৈঞ্চবীর গানটি কেমন হয়েছিল বল দেখি ?—সেইটি গাও না,—আমার ত ভারি চমৎকার লেগেছিল ভাই।"

চারু বলিল—"থবরদার অনীল গান টান আমাদের বাড়ীতে গেও না—আমরা ক্ষপ্রেমীলোক।"

হাসিয়া নগেন গুণ গুণ করিয়া স্ব ধরিল; বিপিনকে জিজাসা করিল—"গোডাটা কি হে ?"

"এীমুখ পত্তজ—"

নগেন্দ্ৰ গাহিল-

শ্রীমৃথ পঞ্চজ দেথ্ব বলে হে
তাই এসেছিলাম এ গোকুলে।
স্মামায় স্থান দিও রাই চরণ তলে।

ইত্যাদি।

সুর ক্রনে উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিতে লাগিল। চারু ও বিপিন একে একে যোগ দিল। গান খুব জমিয়া গেল। স্তব্ধ মধ্যাক। নিমে পথচারী লোকজন ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া শুনিয়া লইল। একবার — তুইবার—তিনবার গাহিয়া গান শেষ হইল। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর নগেক্ত আবার গুণ্ গুণ্ করিয়া ধরিল—

> মানের দায়ে তুই মানিনী, তাই সেন্ধেছি বিদেশিনী।

—গানটার নেশা যেন আর কিছুতেই ছুটিতেছে না।

বিপিন হাসিয়া বলিল—"নগেন, তোর বউ মান করেছে নাকি রে ? মান মান করে অত ক্ষেপ্লি কেন তুই ?

নগেন গান বন্ধ করিয়া বলিল—"আমার বউ ত এথানে নেই।
আমার শালীর বিয়ের সময় গেছে এখনও আসেনি।"

"চিঠিতেও ত মান হয়।"

"কি জানি ভাই মান হয়েছে কিনা, এক হপ্তা কিন্তু চিঠি পাইনি।"

"তবে যাও বৈষ্ণবী সেজে গিয়ে মান ভাঙ্গিয়ে এসগে। বেশ গলাটি আছে, গান শোনাবে; যখন পুরস্কার দেবার সময় হবে তথন বল্বে, 'ধনি তব মান-রতন দেহ মোয়।' যথারীতি 'গদ গদ' হয়ে বলবে, হেসে ফেলো না যেন।"

চারু গন্তীর হইয়া বলিল—"আর ভাই! ইংরিজি শিক্ষার জালায় মান টান সব দেশ থেকে উঠে গেল।"

এই উৎকট নৃতন মস্তব্যটা শুনিয়া নগেন ও বিপিন চমকিয়া উঠিল। বলিল—"কি রকম—কি রকম ?"

চারু বলিল—"ইংরিজি পড়ে লোকে যে রকম জীবৎসল হয়ে উঠ্ছে—চব্বিশ ঘণ্টা জীর 'শ্রীচরণের ছুঁচো' হয়ে পড়ে থাক্লে সে বোচারি মান করবার অবদর পাবে কথন বল ?"

বিপিন ও নগেন চাকর এই গবেষণায় বিশ্বিত হইয়া পড়িল। বিপিন বলিল—"ব্রাভো চারু! —মনোজগতে তোমার এই আবিষ্কার, জড়জগতে কল্মসীয় আবিষ্কারের চেয়ে একটুও কম নয়।"

নগেন, বলিল—"বাং চারু! তুই ছদিন বিয়ে করে প্রেমশালে এমন পরিপুক্ত হয়ে উঠ্লি ? আমি ছ বচ্ছরে যে এ তত্ত্ব পাইনি !"

বর্দ্ধিত ,উৎসাহে চারু বলিল—"মানটা প্রণয়ে অপরাধের দণ্ডস্বরূপ।
অপরাধ আবার যে সে অপরাধ নয়—সন্দেহ হওয়া চাই যে প্রণয়পাত্র
অবিখাসী—"

বাধা দিরা নগেব্রু বলিল—"না চাফ! তোমার থিওরি ভারি থোলো হয়ে পড়্ল। তুমি প্রেমতত্বের কিছু জান না,—তুমি নিরেট মৃ্ণা ষ্ঠুপিড্ফুল। তুমি ক'বার খণ্ডরবাড়ী গিয়েছ ?" "এই ত সেদিন গিয়েছিলাম। বল ত আবার বাই।"
 "বাও. আজই বাও। বরং আমরাও সঙ্গে বাই।"

বিপিন বলিল—"তীর্থের পাণ্ডা হয়ে নাকি? বাস্তবিক চারু! তোর বউকে এখনও দেখাতে পার্লিনে। এই বেলা দেখা, এখনও কনে আছে। এর পর ধেড়ে মাগী হয়ে উঠ্লে কি আর দেখাতে পার্বি, না দেখাতে পাবি?"

চারু বলিল—"কেন ? জান ত আমি অবরোধ প্রথার পক্ষপাতী নই। আমি কোন দিন আমার স্ত্রীকে এ বাড়ীতে নিয়ে এসে তোমাদের সকলকে ডিনারে নেমন্তর কর্ব। তাঁর সঙ্গে তোমাদের আলাপ করিয়ে দেব।"

নগেল বলিল—"দেখ, ও সব বাছে কণা রেখে দাও। তোমার স্ত্রীকে আমরা দেখতে চাই—এবং অবিলম্বে। চল তোমার খন্তরবাড়ী।"

"চল"—বলিয়া চারু ঝটিতি উঠিয়া দাড়াইল। চাদর লইয়া ছাতা লইয়া যাইবার ভাগ করিল।

নগেন বলিল—"ও সব চালাকি নয়। সত্যি আমি একটা মংলব ঠাউরেছি। ভারি নৃতন আর ভারি সাহসিক।"

বিপিন ও চারু বিশ্বিত হইয়া নগেক্রনাথের মুখপানে চাহিল।

নগেন্দ্র বিলল—"দেখ চাক, তুমি শ্বশুরবাড়ীতে ছ'তিনবার মাত্র গিয়েছ। একদিনের বেশী কথনও ছিলে না। বাস্তবজীবনে একবার বিষর্ক্ষের অভিনয় করা যাক্ এস। আমরা তিনজনে বৈষ্ণবী সেজে তোমার শ্বশুরবাড়ীতে গোটা ছই গান শুনিয়ে আসি চল।"

চারু ও বিপিন হাসিল। কারণ এ প্রস্তাবটা কার্য্যে পরিণত করা নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া মনে হইল। নগেন্দ্রকে তাহারা সে কথা বলিল। গুনিরা নগেন্দ্রের মুথ হইতে তর্কগুজির বৈহাতী প্রবাহিত হইল। ফলত: অনতিবিলমে চারু ও বিপিনকে তাহার সহিত একমত হইতে হইল।

তাহাদের মন উল্লাসে নাচিনা উঠিল, উৎসাহে মাতিয়া উঠিল।
কি স্থলর ! কি চমৎকার ! কি মজা ! বাস্তবিক ইহা এমন একটা
জিনিষ বাহার জন্ম অনেক বিপদের সমুখীন হওরা বাইতে পারে।
ভবিশ্বতে গল্প করিবার কত বড় একটা উপাদান হইবে !

এই বিষয়ে বছকণ ধরিয়া কথাবার্তা হইল। বারুদের স্তৃপে আগুন লাগিবামাত্র তাহা যেমন অগ্নিময় হইয়া উঠে, এই নবীন বন্ধত্রয়ের কল্পনাও তেমনি অগ্নিময়ী হইয়া উঠিল।

চারু বলিল—"মানরা বৈষ্ণবীর সাজ পোষাক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সেটার বিষয় কি ভাব্ছ ?"

নগেব্র বলিল—"কেন, আমাদের করুণাময় রয়েছে। সে সাজিরে দেবে এখন। সাজ পোষাকও সব তার আছে।"

🎠 "করুণাময় আবার কে ?"

<sup>জ</sup>করুণাময়,—আমাদের করুণাময় হে। শ্রামবাজার নাট্যসমিতির ডেুসিং মাষ্টার। ও সব বিষয়ে সে একজন খুব পাকা লোক।"

"আর, গোটাকতক বৈষ্ণবীর গান শিথে অভ্যাস করে নিতে হবে, খ্রীমুথপঙ্কজটা তু আর সেথানে গাওয়া চল্বে না !"

"নিশ্চয় না। সলেহ কর্বে যে। বিষত্বক আর কোন মেয়ে পড়েনি ?"
পরামর্শ সম্প্র ঠিক হইলে বিপিন বলিল—"সব যেন হল, কিছ
চারুর বউকে কে চিনিয়ে দেবে ?"

নগেন্দ্র বলিল—"তার জন্মে ভাবনা কি ? কথায় বার্তায় আমি লে সর বের করে নেব।"

#### षिতীয় পরিচেছদ।

এই ঘটনার ছই দিন পরে, বেলা বারোটার সমর, চাঁদপাল ঘাট হইতে নবীনা বৈষ্ণবীত্রের নৌকা ছাড়িল।

করুণাময়ের বাহাছরী আছে বটে। তিন জন যুবাকে সে চমৎকার ছন্মবেশে সাজাইরাছে। মুখমগুল হইতে গুদ্দশাশ্রার চিহ্নমাত্র তিরো-হিত। চুলেরই বা কি বাহার ! কে বলিবে তাহা ক্লত্রিম ! ছন্মবেশে সাজাইতে করুণাময় বিশিষ্ট প্রতিভাষিত।

আন্দ্রনারি গ্রামে চারুর শুকুরালয়। দিবসে চারি বার ষ্টীমার ছাড়ে। ষ্ট্রীমারে এক ঘণ্টার পথ, নৌকায় যাইলে হুই তিন ঘণ্টা লাগে। প্রথমে ষ্টীমারে যাইবার পরামর্শ হইয়াছিল। কিন্তু ষ্টীমারে সহস্রলোকের নয়নপথবর্ত্তী হওয়াটা যুক্তিযুক্ত ও নিরাপদ মনে হইল না। তাই যাতায়াতের জন্ম একখানি নৌকা ভাড়া করা হইয়াছে।

নৌকাও ছাড়িল, আকাশ মেঘাছের হইতে আরম্ভ হইল। বিপিন বলিল—"বিধাতার কি বিচিত্র লীলা! বিষরক্ষ—গোড়া থেকেই বিষ-বৃক্ষ। আকাশে মেঘের ঘটাখানা দেখ একবার। ওহে নগেক্র, তোমার স্থ্যমুখী কি বলে দিয়েছেন ?"

নঙ্গেন্দ্র বলিল—"ভার্য্যা স্থ্যমুখী বলে দিয়েছেন, মেঘ্ উঠ্লে ঝড়ের সম্ভাবনা দেখ্লে নৌকা ঘাটে লাগাতে। মাথার দিব্যি দিয়ে দিয়েছেন। তা, আন্দ্রের ঘাটে নৌকা বেঁধে একবার কুন্দনন্দিনীদের বাড়ীতে যাওয়া যাবে এখন।"

চারু ক্বত্রিম ক্রোধের সহিত বলিল—"দূর হতভাগা !"

আকাশে মেঘ, গঙ্গাবকে মিথ সমীর-সঞ্চার। দেহ দোহল্যমান, মন পুলকপূর্ণ। তিনন্ধনে নৌকার মুথের কাছে বসিয়া কেপণীর ভালে তালে গান আরম্ভ করিল। এই গানগুলা ভাহারা, ছই তিন দিন ধরিরা ক্রমাগত অভ্যাস করিতেছে। পরীক্ষার অব্যবহিতকাল পূর্বেহলে প্রবেশ করিবার সময়, বালকেরা যেমন বহিগুলা একেবারে শেষ-বার উন্টাইয়া লয় সেইরূপ আর কি।

বর্জর মাঝিগুলা দাঁড় টানিতে টানিতে সহাস্থ নেত্রে উহাদের পানে কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। বোধ হয় তাহারা ভাবিতুতিছিল, এমন আরোহী বছভাগ্যে মিলে। বিপিন তাহাদের একটা ধমক দিয়া বলিল—"কি দেখ্ছিস্ হাঁ করে ?"

গানে গল্পে তিন ঘণ্টার পথ অতিবাহিত হইল। মেঘ মেঘই রহিল, বৃষ্টি হইল না, ঝড়ও উঠিল না। লাভের মধ্যে রৌদ্রক্লেশ নিবারিত হইল।

রাজগঞ্জের ঘাটে নৌকা ভিড়িবামাত্র, বৈষ্ণবী তিন জন এক এক লক্ষে নিম্নে অবতরণ করিল। অন্দরী স্ত্রীলোকের এইরপ চপলতা ও তংপরতা দেখিয়া সমস্ত লোক অবাক্ হইয়া ইহাদের পানে চাহিয়া রহিল। ছই চারিটা কুরসিকতার বাক্যও বৈষ্ণবীদের কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিল। বিপিন হাসিল, নগেন রাগিল, চারুর কপাল ঘামিরা উঠিল। রাজগঞ্জের হাট হইতে আন্দ্লে চারুর শুগুরালয় একক্রোশ পথ। চারু বিলিল—"একটু ধীরে অন্তে যাওয়া যাক্ চল। চার্টের ক্ষে আমার শুগুর ভিস্পেলারিতে যান না।"

চারুর খণ্ডর আন্দ্রের প্রসিদ্ধ ডাক্তার রমণীমোহন বাবু। বেশ হাত্যশ, থুব পশার প্রতিপত্তি। বেলা এগারোটা বারোটার সমর তিনি "কল্" হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্নানাহার করেন। তাহার পর একটু বিশ্রাম করিয়া আবার বৈকালে চারিটার সময় বাহির হন। বাজারে তাঁহার ডিম্পেলারি আছে, তাহারই তত্ত্বাবধান করিতে যান। আবার শৈক্ষ্যা সাতটা সাড়ে সাভটার সমর বাড়ী আসেন। চারুর এ সমস্ত জানা ছিল। গৃহসন্ধানী ভিন্ন অপর কেহ কি চুরি করিতে যাইতে সাহস পার ?

তিন বন্ধু অত্যন্ত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। পাকা রান্তা হইতে নামিরা বনপথ। সঙ্কীর্ণ পথ, ছইধারে বন। এই বনের দৃশ্য কলিকাতাবাসী যুবকগণের পিপাসিত চক্ষতে বড়ই ভাল লাগিল। কথনও গাছের পাতা ছি ড়িরা বটানি বিত্যার আলোচনা করে, কথনও কোনও পচা শৈবালমর প্ছরিণীর তীরে দাঁড়াইয়া বঙ্গদেশের ম্যালেরিয়ার কারণ আবিন্ধার করে, কথনও একটা ভাঙ্গা শিবমন্দিরের সোপানে বসিয়া প্রত্নতবিদের স্থায় গান্তীর্যোর সহিত তাহার বয়স নির্ণন্ন করে, আর কথনও বা একটা বনের ফল তুলিয়া দংশন করিয়া দেখে তাহা আহার-বোগা কি না। একবার একটা হেলে সাপ বাহির হইয়া কিল্বিল্ করিতে করিতে তাহাদের পায়ের অতি নিকট দিয়া চলিয়া গেল। সাপ দেখিবামাত্র তাহারা আঁৎকাইয়া সাত হাত পিছু হটিয়া গেল এবং ওজিবনী ভাষায় সর্পজ্ঞাতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা ও মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল।

এই সময় হঠাৎ বৃষ্টি আসিল। কোথায় আশ্রয় ? চারিদিকে বন।
দূরে কেবল একটা ভগ্ন জীর্ণ মন্দির রহিয়াছে। চারু ও বিপিন বলিল—
"এই ভেঁতুল গাছটার তলায় দাঁড়াই এস। কোথায় ও মন্দিরে যাবে,
সাপ আছে না কি আছে।"

নগেন বলিল—"বদি বেণী আদে," বলিয়া সে মন্দির লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। চারু ও বিপিন বৃক্ষতলেই দাঁড়াইরা রহিল। মন্দিরে পৌছিয়া নগেন্দ্র দেখিল, ভিতরে কোন দেবমূর্ত্তি নাই, কেবল একটা ছাগল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। একজন দরোয়ানবেশী ষণ্ডামার্ক খোটা, সেও ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া প্রবেশ করিল।

নগেব্রুকে দেখিয়াই সে ব্যক্তি ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। নগেব্রু নিতাস্ত আমোদ বোধ করিল। তাহাকে স্ত্রীজনোচিত কোমলতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"তৃমি কে গা ?"

"আমার নাম নাথু মণ্ডল। আমি রাজাদের বাড়ীর দরোয়ান।"

এই সময় অন্ধকার করিয়া জনটা খুব জোরে আসিল। সে ব্যক্তি
নগেনের কাছে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। একগাল হাসিয়া বলিল—"বোষ্টুমী
দিদি তুমি বড় থপ্ স্থরত।" নগেন্দ্র সরিয়া দাঁড়াইল এবং বিরক্তির
সহিত অন্তদিকে চাহিল। সহসা লোকটা নগেন্দ্রের ক্ষত্রে হস্তার্পণ
করিল।

মূহুর্ত্তের মধ্যে নগেন্দ্রের বজুমুষ্টি প্রচণ্ডবেগে তাহার নাসিকার পতিত হইল। এই অতকিত আঘাতে সে ঠিকরাইয়া দেওয়ালের উপর পড়িল। তাহার নাসিকা দিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত বহিল।

ন্ত্রীলোকের নিকট এ প্রকার মার থাইয়া সে ব্যক্তি প্রথমটা হতভ্য হইরা পড়িল। কয়েক মুহূর্ত্ত অতীত হইলে, তাহার রসিকতা দারুণ রোষে পরিণত হইল।

চকু পাকাইয়া, দত্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া সে বলিল—"মেয়ে মাস্ব হয়ে আমার সঙ্গে লড়্বি হারামজাদি ? আমি তোকে খুন করে এইখানে পুঁতে ফেল্ব।"

বলিয়া সৈ নগেক্রকে আক্রমণ করিল। নগেক্র ছর্বভার উপর
শিক্ষিত হত্তে ঘুঁসির উপর ঘুঁসি চালাইতে লাগিল। ক্রমে রসিক
চূড়ামণি জথম হইরা পড়িলেন। তথন নগেক্র তাহাকে মন্দিরের কোণে
ঠাসিয়া, বিপুল বলের সহিত বামহন্তে তাহার বক্ষ এবং দক্ষিণ হত্তে
তাহার গলা চাপিয়া ধরিল। সে ব্যক্তি যাতনায় কাতর হইয়া গোঁ গোঁ
শব্দ করিতে লাগিল।

জলটা ছাড়িয়া যাওয়াতে এই সময়ে চাক ও বিপিন আ্সিয়া পৌছিল। বাাপার দেখিয়া তাহারা নিমেষের মধ্যে তাহারা সমস্তই বৃথিতে পারিল। বলিল—"নগেন্ কলি কি ? শেষে কীচক বধ ? ছাড়্ছাড়্—মরে যাবে বেটা।"

কীচক দেখিল, একজন দ্রৌপদী ছিল, তিন জন হইল—আতঙ্কে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। কাতর কঠে বলিতে লাগিল—"ছেড়ে দে মায়ি! দোহাই মায়ি! তোদের পায়ে পরি মায়ি!"

নগেব্ৰু বলিল-"আর কথনো কর্বি এমন কায ?"

"না মায়ি। আর কখনো কর্ব না মায়ি।"

নগেব্ৰু তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল—"দে বেটা নাকে খং দে। এক হাত মেপে।"

প্রাণের দায়ে নাথু মণ্ডল ষথাদিষ্ট কার্যা করিল।

তাহার পর নগেন্দ্র তাহাকে ধরিয়া ধাকা দিয়া পথে নামাইয়া দিল। সে ব্যক্তি খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে কাতরাইতে কাতরাইতে অদুখ্য হইল।

তিনজনে তথন মন্দিরে দাঁড়াইয়া মহা হাসি। নগেল গাতের ধ্বা ঝাড়িয়া বস্ত্রাদি স্পেষ্ত করিয়া লইল। চারিটা বাজিয়া গিয়াছে, গস্তবা পথাভিমুথে সকলে অগ্রসর হইল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অপরাহুকাল। চারুর খণ্ডর বাড়ীতে, রারাঘরের রকে বসিয়া বড়-বধু একথানি আধুনিক উপন্তাস পাঠে ব্যাপৃতা আছেন। গৃহিণী (চারুর খন্ডা) এবং একপাল মেরে তাহা শ্রবণতংপর। গৃহিণী বলিলে—"বউমা, আর না, বেলা গেল—আজ বই বন্ধ কর।" । নবীনারা বলিল—"তাও কি হয় ?—আগে স্থবালার সঙ্গে শরং-কুমারের বিয়েটা হোক্।"

গৃহিণী বলিলেন—"তবে তোমরা বিয়ে দাও বাছা, আমি উঠি।"
এই সময়ে সদর দরজার বাহিরে শক শ্রুত হইল—"জয় রাধে!"
বড় বউ তাঁহার ছোট মেয়ে স্মীলাকে বলিলেন—"দেখ্ত দেখ্ত
কে ?"

স্থীলা উর্দ্ধাসে ছুটিল। সদর দরজাকে আড়াল করিয়া একটুথানি ইষ্টকের প্রাচীর। স্থীলা প্রাচীরের সীমান্তে দাঁড়াইয়া উঁকি
মারিয়া বাহিরে দেখিল। পরক্ষণেই পুলকহাস্তের সহিত চীৎকার
করিয়া বলিল—

"ওমা—বোষ্টুমি মা—গান গাইতে এসেছে মা।"

তাহার মা শ্বশ্রর প্রতি চাহিলেন। তিনি সম্মতিস্টিক শিরশ্চালনা করিলেন। বডবউ মেয়েকে ইসারা করিয়া বলিলেন—"ডাক ডাক্।"

সুশীলা বৈষ্ণবীগণকে লইয়া আসিল।

বৈষ্ণবীগণের বেশবিস্থাস, ধরণধারণ ও উজ্জ্বল প্রদীপ্ত চক্ষু দেথিয়া রমণীমগুলীর মনে একটা সম্রমের ভাব উদয় হইল। অরক্ষিত অভুক্ত প্রভূবিহীন দ্বেশী বিড়ালের সঙ্গে স্বত্বপালিত শুক্রকান্তি আদরের বিলাতী বিড়ালের যে প্রকার বিভিন্নতা, সচরাচর দৃষ্ট বৈষ্ণবী ভিক্ষুকের সঙ্গে ইহাদের সেই প্রকার বিভিন্নতা অহুভূত হইল।

বৈষ্ণবীরা বারান্দার উঠিরা দাঁড়াইল। কোথার বসিবে ? ভূমিতে বসিতে তাহারা ইতন্তত: করিতে লাগিল। তাহা দেখিরা গৃহিণী এক-জনকে বলিলেন—"একথানা কর্মল এনে দে।" বৈশ্বীরা ক্রলের উপর উপবেশন করিল। চারু বৃদ্ধি করিয়।
 ছইজনের পশ্চাতে একটু আড়ালে বৃদিল।

নগেজ থঞ্জনীতে একটু আওরাজ দিল। জিজ্ঞাসা করিল—"কি ভন্বেন?"

কেহ "গোবিন্দ অধিকারী" কেহ "গোপাল উড়ে" কেহ "দান্তরায়" ফর্মাস করিল না। হায়! এখানকার মেয়েরা এ সকলের আম্বাদন কি জানিবে? গৃহিণী বাল্যকালে এ সকল শুনিরাছিলেন বটে, কিন্তু তিনিও কুসঙ্গে পড়িয়া তৎসমূদর বিসর্জন দিয়া বসিয়া আছেন। তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, কিয়ৎক্ষণ পূর্বেই এই সভায় রামায়ণ কিংবা মহাভারতের পরিবর্ত্তে প্রণয়প্রাণ উপস্থাস পাঠ চলিতেছিল। রামায়ণ মহাভারতাদির অপেকা আধুনিক নাটক নভেলই গৃহিণীর বিশেষ ক্রচিকর লাগিত। যদিও তিনি তাহা মূথে কথনও স্বীকার করিতেন না, তথাপি তাঁহারা ক্যারা প্রবধ্রা ইহা জানিত। তাহা তাহারা তাঁহার মৌথিক অনিচ্ছার বিক্তের আকার করিয়া উাহাকে ধরিয়া আনিত। তিনি সারাক্ষণ আগ্রহের সহিত কাণ থাড়া করিয়া সমস্ত শুনিতেন। কিন্তু শেষ হইলে বলিতেন—"কি সব বাবু! ঠাকুর দেবতাদের কথা নয় কিছু নয়!"

যাহা হউক, সকলে পরামর্শ করিয়া বলিল—"আমরা আর কি বল্ব ৰাচা। তোমাদের যা ভাল আছে তাই গাও।"

নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"ক্লফবিষয় ?" গৃহিণী বলিলেন—"বেশ, ক্লফবিষয়ই গাও।"

নগেন্দ্র গান আরম্ভ করিল, তাহার পর বিপিন যোগ দিল। স্থর যখন উচ্চে উঠিল, তথন পশ্চাৎ হইতে চারু সাবধানে নিজ কণ্ঠ মিলাইল। গানটি জ্ঞানদাসের একটি পদ। শ্রোত্রীগণ তাহার সকল কথা বুঝিতে পারিল না। কিন্তু জ্ঞানদাসের স্থমধুর পদবিস্থাস এবং স্থকণ্ঠ গায়কগুণের মিলিত উচ্ছ্সিত স্থারলহরীতে সকলে একেবারৈ আত্মহারা হইয়া পড়িল। ছইবার, তিনবার গাহিয়া তবে গান শেব হইল।

এই সময় ঝম্ ঝম্ করিয়া আবার বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বড়বধ্ বলি-লেন—"কি বাছা তোমাদের হিন্দীমিন্দী আমরা সকল কথা বৃধ্তে পারিনে। এইবার একটা বাঙ্গালা গাও। একটা থিয়েটারের গান গাও না। আজকাল ত কত বোষ্টুমি এসে থিয়েটরের গান গায়—নন্দ-বিদার, তবে গিয়ে প্রভাস মিলন, আরও সব কত কি।"

নগেন্দ্র বলিল—"আচ্ছা, একট। আধুনিক গান গাই তবে <del>শুমুন।"</del> এই বলিয়া আরম্ভ করিল—

বঁধুয়া, অসময়ে কেন হে প্রকাশ ?
সকলি যে স্বপ্ন বলে হতেছে বিশ্বাস !
চক্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে, সেথায় ত সোহাগ মিলে,
এরি মধ্যে মিটিল কি প্রণয়েরি আশ ?
এথনো ত নিশি শেষে ওঠেনিক শুক-তারা,
এথনো ত রাধিকার শুকায়নিক অশ্রুধারা !
সেথাকার কুঞ্জগৃহে, পুলা ঝরে' গেল কিছে ?

· চকোর হে সেই চক্রমুথে ফুরারে কি গেল হাস ?

তুইবার উপযু গপরি গলা ছাড়িরা গাহিয়া বৈষ্ণবীরা যেন কিঞ্চিৎ প্রাস্ত হুইরা পড়িল। গৃহিণী ইহা লক্ষ্য করিরা বলিলেন—"তোমরা একটু জিরিয়ে নাও বাছা,—চেঁচিয়ে ভারি মেহরত হয়।"

গান বন্ধ করিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। নগেক্র বলিল—"মা ঠাক্রুণ, আপনি ভাগ্যবতী, তার সমন্ত লক্ষণ আপনাতে দেখ্তে পাচিচ।" • ক্ষেকজন নবীনা ইহা গুনিয়াই বলিয়া উঠিল—"হাঁগা তোমরা কি সামুদ্রিক জান ?"

"জানি, কিন্তু হাত দেখ্তে পারিনে; মুখ, চকু, চুল, কণ্ঠস্বর থেকে কিছু কিছু অনুমান কর্তে পারি।—তা গিরিমা, আপনার ছেলে মেয়ে কটি ?"

"বাছা, আমার ছটি ছেলে আর তিনটি মেরে। এই বড় বউমা; ছোটবউমা বাপের বাড়ী আছেন, বড় মেরে মের মেরে শশুরবাড়ীতে, একটি ছোট মেরে—এর এই সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে।" এই বলিয়া গৃহিণী চারুর স্ত্রী কুমুদিনীকে দেখাইয়া দিলেন।

বন্ধুত্রয়ের চোথে চোথে বিহাৎবার্তার আদান প্রদান ইইয়া গেল। চারু উভয়ের প্রতি চোথ রাঙাইয়া যেন বলিল—"কি ছেলেমান্বি কর? শেষকালে কি ধরা পড়বে?"

আর একটা গান হইতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া পড়িল। বৈষ্ণবীরা বিদায় চাহিল।

বড়বধু তাঁহার শক্রদেবীর কাণে কাণে গোপনে কি বলিলেন।

গৃহিণী বৈষ্ণবীদিগকে বলিলেন—"তোমরা বাছা আজ নেইবা ফিরে গোলে! রাভিরে এখানে থাক; সিধে পত্তর দিই, রাঁধ বাড় খাও দাও। কাল সকালে যেও এখন।"

কি সর্বনাশ ! তাহারা, রন্ধন করিতে জ্ঞানে না কি ? আর বাড়াবাড়ি করিলে ধরা পড়িবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। স্থতরাং তাহারা সম্মত হইল না।

একজন প্রতিবেশিনী—সম্পর্কে গৃহিণীর নাত্বৌ—তিনি বলিলেন —"তোমার যে অস্তার, দিদি! এই কাঁচা বয়সে ওরা কি আপন আপন বোষ্টম ছেড়ে থাকতে পারে ?" রমণী-সভাষ হাসির ফোরারা ছুটিল। বৈফাবীরাও পরস্পর মুধ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া হাসিল।

নগেন বলিল—"তা যা বল বাছা, রান্তিরে আমরা থাক্তে পার্ব না।"

যথাবিধি পুরস্কৃত হইয়া, বৈষ্ণবীরা বাহিরে আসিয়া দেখিল একজন কনত্তবল দরজার কাছে প্রহরায় নিযুক্ত। ইহাদিগকে দেখিবামাত্র সে হাঁকিল—"জমাদার সাহেব! আসামী নিক্লি।"

তিনন্ধনে স্বিশ্বয়ে বৈঠকথানার বারালার পানে চাহিল। দেখিল, প্লিসের জ্ঞমাদার সদলবলে আসিয়া বসিয়া আছে।

জমানার সাহেব ছকুম দিলেন—"গিরেফ্তার করো।"

এই কথার সঙ্গে একটা উচ্চ হাস্তধ্বনি শ্রুত হইল। হাস্তকারী আর কেছ নয়, সেই দরোয়ান নাথু মণ্ডল। নিরাপদ ব্যবধানে দাড়াইয়া সে নগেক্সকে বলিল—"কি গো বোষুমি দিদি! কুন্তি লড়্বি ?"

\* \* \*

রাত্রি দশটার সময় চারু তাহার খণ্ডরবাড়ীর একটি শয়নকক্ষে চেয়ারে বিসিয়া রহিয়াছে। তাহার কাছে দাঁড়াইয়া তাহার শালাজ—পূর্বকথিতা বড়বউ। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

"ছি ছি — এ কি বৃদ্ধি চাক ? তোমার ছটো বন্ধুকে এনে কি বলে তৃমি আমাদের বাড়ীস্থদ্ধ মেয়েকে দেখিয়ে দিলে ? আর তোমার বন্ধুরাই বা কি রকম লোক ? কি রকম তাদের আকেল ? সাহসও ধন্তি ! ভদ্রণোকের বাড়ীর ভেতর কি করেই বা ঢুক্লো ? একটু লজ্জা একটু আমাসক্রম নেই ?"

° চারু বলিল— "আর বউদিদি! যা হবার তা হয়ে গেছে। কিছ দোহাই আপনাদের, পায়ে পড়ি, এ কথা যেন বাইরে প্রকাশ কর্বেন না। তা হলে কিন্তু আর কথনো এমুখো হতে পার্ব না।"

বড়বধূ একটু অভয়হান্ত হাসিলেন। বলিলেন—"আছো, বাবা যদি থানায় গিয়ে তোমাদের ছাড়িয়ে না আন্তেন তা হলে কি দশা হত তোমাদের ?"

চারু বলিল—"সমস্ত রান্তির আজ হাজতে পচ্তে হত। তারপর কাল সকালে যা হয় হত। কিন্তু ভাগ্যিস্ ব্যাপার্থানা কি দেথ্বার জন্মে বাবা থানায় গিয়েছিলেন।"

"বাবা তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে যান নি। বাড়ী এসেই শুন্লেন যে এই রকম হয়েছিল। তথন তাঁর মনে নানা রকম সন্দেহ, নানা রকম আশক্ষা উপস্থিত হল। তাই তিনি থানায় ছুটে দেথ্তে গিয়েছিলেন।"

"বাবার কিন্তু আশ্চর্য্য চকু। আপনারা এতগুলো মেয়েতে আমায় চিন্তে পারেন নি দিনের বেলায়, আর তিনি রান্তিরে কেমন আমায় চিনে ফেল্লেন।"

বড়বধু হাত নাড়িয়া বলিলেন—"আমরা চিনবো কোথেকে, তুমি যে আড়ালে বসেছিলে মশাই! আর একটিও কি কথা কয়েছিলে !—তা হলেও না হয় চেনা সম্ভব হত গলার স্বর শুনে। বাবা ত তোমার স্বর শুনেই চিনতে পেরেছেন বল্লেন।"

"বাবার কিন্তু খুব উপস্থিত বৃদ্ধি। আমাকে চিনে কোন রকম বিশ্বর প্রকাশ কর্লেন না;—কিছু নয়। ধীরে ধীরে শাস্তভাবে দারোগাকে বল্লেন—'সাহেব! যে রকম শুনছি, তাতে ত দরোয়ানটারই সম্পূর্ণ দোষ। মারের কথা কি বল্ছ, ও রকম অবস্থায় পড়্লে শ্রীলোকে খুন পর্যাপ্ত করেছে এমন কত শোনা যায়। তা এরা ফকির্ণী, ভিক্ষেকরে থার, এদের ছেড়ে দাও। নাথু মণ্ডলকে আমি পাঁচটা টাকা বথ্সিস্ দিচ্ছি—ও মোকদমা তুলে নিক্।' আমি ত লক্ষার মাথা হেঁট করে বাবার সঙ্গে পজ্ল, কে জানে।

"বাবাকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে তিনি কি বল্লেন ?"

"হাদ্লেন। পাছে আমি অপ্রতিত হই, তার জন্মে কত রকম কথা বলে আমার সাস্থনা কর্লেন। কিন্তু তাঁর প্রতি কথার আমার মাথা কাটা থেতে লাগ্ল।"

বড়বধু ঘড়ির পানে চাহিলেন। বলিলেন—"কাল আবার সব গল হবে ভাই, আজ অনেক রাত্তির হ'ল—কুমিকে নিয়ে আসি।"

চারু বলিল—"কাল আমি থাক্ব বৃঝি ? ভোরে উঠে অন্ধকারে অন্ধকারে চম্পট।"

বড়বধ্ ক্ত্রিম রোবের সহিত বলিলেন—"খবরদার চাক্র—জমন কাষ্টি কোরো না—তা হলে পাড়াস্থদ্ধ ঢাক পিটিয়ে দেব, খবরের কাগজে পর্যাস্ত তুলিয়ে দেব।"

চারু আ্তিকে শিহরিয়া বলিল—"না না মাফ্ করুন, মাফ্ করুন, বিনা অনুমতিতে আমি যাব না।"

"এই সুবৃদ্ধির কথা বলেছ। যাই কুমিকে তুলে আনি।" এই বিশ্বা বউদিদি প্রস্থান করিলেন।

চাক বসিয়া একথানা পৃস্তক উণ্টাইতে লাগিল।

কিরৎক্ষণ পরে বাহিরে ঝুম্ ঝুম্ করিয়া মলের শব্দ উঠিল। চারুর বক্ষশোণিতও সেই তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল। ত ছয়ারের কাছে আসিয়া মলের শব্দ থামিয়া গেল। বড়বধ্র স্বর শুনা গেল, রাগিয়া বলিতেছেন—"দাঁড়ালি কেন লা পোড়ারমূথি ? সভ আর কি! দিনে দিনে কচি খুকী হচ্চেন। দেখে আর বাঁচিনে!" এই বলিয়া তিনি কুমুদিনীকে ঠেলিয়া ঘরে ঢুকাইয়া দিলেন। বেচারি পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া গেল।

### শাহাজাদা ও ফকিরকন্মার

## প্রণয়-কাহিনী

#### প্রথম পরিচ্ছেদ।

পারস্তনেশে প্রাচীনকালে এক মহা প্রতাপশালী বাদশাহ ছিলেন।
তাঁহার একটি মাত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বাদশাহের একজন
কনিষ্ঠ লাতাও ছিল। আসয়কাল উপস্থিত হইলে বাদশাহ নিজ লাতাকে
শ্যাপার্শ্বে ডাকিয়া কহিলেন—"লাতঃ, আমি ত চলিলাম। আমার
পুত্রটি অতি শিশু। যতদিন পর্যান্ত সে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত না হয়, ততদিন
তাহার স্থানে তুমিই রাজা কর। আমাদের প্রাতঃশ্বরণীয় পূর্ব্ব পুরুষগণের মুথ যাহাতে উজ্জ্বল হয়, এইরপ দয়া-ধর্ম সহকারে প্রজ্বাপালন
করিতে থাক। আর আমার প্রত্তি শাস্ত্রপাঠ, অস্ত্রশিক্ষা, বাায়ামাদি
বিষয় প্রভৃতি রাজোচিত সমস্ত বিভায় যাহাতে পারদর্শী হইতে পারে,
তাহার জন্মও তুমি সর্বাদা যত্রবান থাকিবে। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে,
নিজ কন্সার,সহিত বিবাহ দিয়া, উহাকে রাজ্যভার সমর্পণ করিবে।"—
ইত্যাদি প্রকার কহিয়া, আত্মীয় স্বজনগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া,
ঈশ্বর ও মোহশ্মদের পদে মন সমর্পণ করিয়া, তিনি ইহলোক হইতে
বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ছোট ভাই বাদশাহ হইলেন, শাহজাদা যুবরাঞ্চ পদে অভিধিক্ত হইলেন। নৃতন বাদশাদ পরম স্থে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। যুবরাজের শিক্ষা দীক্ষার বন্দোবস্ত হইল, কিন্তু বাদশাহ স্থকুম করিলেন—
"যুবরাজ সর্বাদ অন্তঃপুরেই থাকিবেন, বাহিরে আসিতে পাইবেন না।"

শাহাজাদা দিন দিন শুক্লপক্ষের চক্রকলার ভার বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। বিচক্ষণ মৌলভিগণের যত্নে নানা শাস্ত্রেও নানা ভাষার ব্যৎপন্ন হইরা উঠিলেন। ক্রমে তাঁহার যৌবনাবস্থা উপনীত হইল। তথন তিনি মাঝে মাঝে মনোমধ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন, পিতৃব্য-কন্তার দহিত আমার বিবাহ হইবে, এই সমগ্র রাজ্যের আমি অধীশ্র হইব, পরম স্থথে কালহরণ করিতে পারিব। কিন্তু পিতৃব্য যুবরাজের বিবাহ বা রাজ্যাভিবেকের কোন প্রসঙ্গই উত্থাপন করিলেন না। পরলোকগত বাদশাহের একটি অতি বিশ্বস্ত হিলুস্থানবাসী ভূত্য ছিল্ তাহার নাম মুবারক। সে সর্বাদা রাজপুত্রের নিকট অবস্থিতি করিত এবং তাঁহাকে অত্যন্ত মেহ করিত। একদিন রাজপুত্র মুবারকের নিকট অঞ্পূর্ণ নয়নে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—"দেখ, একজন রাজভৃত্য আমাকে অত্যন্ত অপমান করিয়াছে।" ইহা গুনিয়া মুবারক অত্যন্ত ছু:খিত হইয়া নানাপ্রকারে রাজপুত্রকে সান্তনা করিতে লাগিল। অব-শেষে তাঁহাকে লইয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বলিল। বাদশাহ দোষী ভূত্যের সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়া রাজপুত্রকে মিষ্ট কথায় অনেক সাস্থনা দিলেন। আরও বলিলেন—"শীঘ্রই তোমার বিবাহ দিব।" মুবারক গুনিয়া অত্যন্ত আহলাদিত হইল। বলিল—"প্রভু, তবে আর বিলম্ব কেন ? নজুমী পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া দিন স্থির করিতে আজ্ঞা হয়।" বাদশাহ বলিলেন—"আমি কলাই জ্যোতিষী পণ্ডিতগণকে আনাইয়া এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিব।"

অতঃপর একজন বিশ্বস্ত রাজ-ভৃত্য গিয়া পণ্ডিতগণকে কহিল— "দেখ, বাদশাহ কল্য প্রকাশ্য-সভার তোমাদিগকে যুবরাজের ৩৬ বিবাহের জন্ম দিন স্থির করিতে বলিবেন। তোমরা বলিবে দে, এখন। এক বৎসর বিবাহের দিন নাই। এইরূপ বলিলেই বাদশাহ সম্ভষ্ট হইবেন, নতুবা তোমাদের বিপদ।"

পরদিন যথা সময়ে প্রকাশ্য-দরবারে পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইলেন।
ম্বারকও রাজপুল্রকে সঙ্গে লইয়া সভায় আসিয়া বসিল। প্রশ্নমত
পণ্ডিতগণ কহিলেন—"শাহানশাহ, আমরা গণনা করিয়া দেখিতেছি,
এখন এক বংসরকাল বিবাহের কোনও শুভদিন নাই।" ইহা শুনিয়া
কপীটী বাদসাহ মৌথিক হঃথপ্রকাশ করিলেন। ম্বারককে বলিলেন—
"শুনিলে ত ম্বারক, এখন এক বংসর দিন নাই। কি করা যাইবে,
এখন এক বংসর অপেক্ষা করিতেই হইল। তুমি যুবরাজকে অস্তঃপুরে
লইয়া যাও, যুবরাজ এখন মন দিয়া লেখা পড়া কর্মন। এক বংসর
পরে বিবাহ দিয়া তাঁহার পৈত্রিক গদী তাঁহাকে ছাড়িয়া দিব। সকলই
স্বারের ইচ্ছা।"

ইহা শুনিয়া সভাস্থ সকল আমীর ওমরাহগণ ধন্ত ধন্ত করিতে লাগিল। বর্ত্তমান বাদশাহের প্রতি কেহই সম্ভষ্ট ছিল না। সকলেরই আন্তরিক ইচ্ছা, যুবরাজ পৈত্রিক সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পিতার ন্তায় রাজ্যপালন করেন। বাদশাহ সকলের এই মনোগত অভিপ্রায় ব্রিতে পারিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিলেন না।

এইরপে ক্রেছ্দিন যার। একদিন ম্বারক অশ্রুপূর্ণ নেত্রে যুবরাজের নিকট উপস্থিত হইল। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া যুবরাজ অত্যন্ত শঙ্কাবিত হইয়া কহিলেন—"ম্বারক দাদা, তুমি কাঁদিতেছ কেন ? কি হইয়াছে আমার বল; তোমার কোনও অমঙ্গল হয় নাই ত ? তোমাকে কেহ কি অপমান করিয়াছে ? কি হইয়াছে আমার খ্লিয়া বল।"

মুবারক কহিল – "পুবরাজ, তোমায় সে দিন বাদশাহের নিকট লইয়া

পিয়াছিলাম, তাহাতে মহা বিপদের স্চনা হইয়াছে। হায় হায়, যদি পূর্ব্বে জানিতাম, তাহা হইলে এমন কার্যা করিতাম না।"

যুবরাজ শক্ষাকুল হইয়া কহিলেন—"কেন মুবারক, কি বিপদ হইয়াছে ?"

ম্বারক বলিল—"সে দিন তোমাকে রাজসভার দেখিয়া, আমীর, প্রমারহ, রাজকর্মচারী, দৈগুগণ, সাধারণ প্রজাবর্গ,—সকলেই অভ্যস্ত আনলিত হইরাছে। বৎসরাস্তে তুমি রাজা হইবে শুনিয়া সকলেই প্রলিভেছে—আহা, আমাদের স্বর্গগত বাদশাহ পরম দরাবান ধার্মিক প্রজাবৎসল নূপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র রাজসংবাদ প্রবণ করিয়া তোমার রাজ্যের সেইরূপ স্থথ সম্পদ হইবে। এই সংবাদ প্রবণ করিয়া তোমার পিতৃবা রোষেও হিংসায় জলিয়া উঠিয়াছেন। আমাকে ভাকাইয়া বলিলেন, 'ম্বারক, তুমি যদি কোনও মতে য্বরাজকে মারিয়া ফেলিতে পার তাহা হহল আমি তোমাকে এক লক্ষ স্বর্গালকে মারিয়া ফেলিতে পার তাহা হহল আমি তোমাকে এক লক্ষ মনোভাব প্রকাশ করিলে সমূহ বিপদ, সেই কারণে কপটতাপুর্বক বলিলাম—'বাদশাহ, ইহা আর শক্ত কথা কি—আমি অনায়াসেই আপনার অভীষ্ট সিজ করিয়া দিব।' তবে উপায় স্থির করিতে কিছু সময় লাগিবে।' বাদশাহ শুনিয়া সম্ভাই হইয়া আমাকে বিদায় দিয়াছেন।"

এই পর্য্যস্ত শুনিয়া যুবরাজ অত্যস্ত ব্যাকুল হইয়া মুবারকের পদে
লুটিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"মুবারক দাদা, কিরূপে আমার প্রাণ
বাঁচিবে ?"

মুবারক বলিল—"ভয় কি, ঈশ্বর আছেন। আমি কোনও উপার করিব। তুমি কাতর হইও না।" নানাপ্রকারে যুবরাজকে সান্তনা দিয়া মুবারক কহিল—"আমার" সহিত এস, তোমাকে একটি গুপু বিষয় দেখাইব।"

বিস্মিত হইয়া রাজপুত্র মুবারকৈর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। যেথানে স্বর্গীয় বাদশাহ সর্বাদা উপবেশন করিতেন, সে মহাল এখন বন্ধ ছিল। সেই মহালে উপস্থিত হইয়া, মুবারক ভিতরে প্রবেশ করিল। স্বর্গীয় বাদশাহ যে কুশীখানিতে উপবেশন করিতেন, সেই রত্নাসনখানিকে মুবারক বহু সন্মানে সেলাম করিল। তংপরে, সেই কুশীর দক্ষিণ দিকে মেঝের একটি তক্তা ধরিয়া টান দিল। টান দিবামাত্র সেখানি সরিয়া গেল এবং নিমে ভূগর্ভে সোপানাবলী নামিয়া গিয়াছে দেখা গেল। যুবরাজ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"এ কি মুবারক গু" মুবারক বলিল—"ইহা তোমার পিতার গুপু গৃহ। আমার সঙ্গে নামিয়া আইস।" বলিয়া মুবারক সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল, যুবরাজপু পশ্চাৎ পশ্চাৎ নামিলেন।

ভিতরে গিরা রাজপুত্র দেখিলেন, চারিদিকে চারিটি কামরা আছে।
প্রভ্যেক কামরায় দশটি করিয়া কলসী, সোণার শিকলে বাঁধা, কড়িকাট
হইতে ঝুলিতেছে। প্রত্যেক কলসীর মুখে একখানি করিয়া সোণার ইট
রাখা আছে। উনচল্লিশটি কলসীতে, সোণার ইটের উপর একটি করিয়া
ক্ষপ্রপ্রপ্র নির্মিত বানরমূর্ত্তি বসানো আছে, কেবল একটিতে নাই। বে
কলস্টিত বানর নাই, তাহার মুখ খুলিয়া শাহজাদা দেখিলেন, সেটি
মোহরে পরিপূর্ণ। অন্ত কলসীগুলি শৃত্য। এই সমস্ত দেখিয়া যুবরাজ
বিশ্রেরে মুবারককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দাদা এ সব কি ?"

মুবারক বলিল—"জিনিদৈত্যগণের রাজা মালেক সাদেক তোমার পিতার একজন পরম বন্ধ ছিলেন। প্রতি বংসর একদিন করিয়া তিনি তোমার পিতার সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে আসিতেন। এই ভূগর্ভন্থিত কক্ষপ্রনিতে তাঁহারা আমোদ প্রমোদ করিতেন। বাইবার সময় তোমার পিতা, মালেক সাদেকে এক কলসী মোহর উপহার দিতেন, মালেক সাদেক তোমার পিতাকে একটি করিরা ভৌতিক প্রস্তর নির্মিত বানর দিয়া যাইতেন। এই বানরের আশ্চর্য্য গুণ্ এই যে, যদি কোনও ব্যক্তি এইরূপ চল্লিশটি বানর পায়, তবে পৃথিবীতে আর তাহার কিছুই অসাধ্য থাকে না। উনচল্লিশ বৎসর মালেক সাদেক বাতায়াত করিয়াছিলেন,—এই উনচল্লিশ বড়া মোহর তাঁহাকে উপহার দেওয়া হইয়াছিল। তিনিও উনচল্লিশটি বানর দিয়াছেন। পর বৎসর আসিলে তাঁহাকে দিবার জন্ম এক ঘড়া মোহর এইথানে রাখা আছে! ইতিমধ্যে তোমার পিতার মৃত্যু হইল। নহিলে চল্লিশটি বানর পূর্ণ হইত, এবং ক্ষমতায় তোমার পিতা পৃথিবীতে অদ্বিতীয় হইতেন। কিন্তু একটি কম বলিয়া এ সকল বানরের ঘারায় কোন কার্যাই হইবেন।"

রাজকুমার কহিলেন—"তবে ত সকলই বার্গ হইল।"

মুবারক বলিল—"ব্যর্থ বৈ কি। আমি মনে করিতেছি—এথানে শ্বন তোমার এখন মহা বিপদ, তথন এখান হইতে তোমার পলায়ন করাই শ্রেরস্কর। মালেক সাদেকের নিকট গিয়া, তোমাকে দেখাইয়া, তাঁহাকে সকল কথাই বলি। তোমার পিতার প্রতি পূর্ব্ব বন্ধুত্ব শ্বরণ করিয়া তিনি তোমার সহায় হইতে পারেন। তোমাকে সকল বিপদ হইতে তিনি রক্ষা করিতে পারেন। এক কলসী মোহর যাহা রাখা আছে, লইয়া গিয়া তাঁহাকে উপহার দেওয়া যাইবে। যদি শেষ বানরটি তিনি তোমায় দেন, তবে তোমার তুলা নরপতি ধরাধামে কেহ খাকিবে না।"

শাহজালা বলিলেন--"কিরূপে আমরা পলায়ন করিব ?"

মুবারক ব্লিশ-"তাহার জন্ত কোনও চিস্তা নাই। সে উপায়ও\* আমি স্থির করিয়াছি।"

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই কথোপকথনের কয়েক দিন পরে, ম্বারক একদিন রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল—"প্রভু, আপনি যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার একটি উপায় আমি স্থির করিয়াছি।"

বাদশাহ প্রীত হইয়া কহিলেন—"কি উপায় স্থির করিয়াছ 💅

মুবারক বলিল—"যুবরাজকে যদি এখানে হত্যা করা যার, তাহা হুইলে লোকের মধ্যে ক্রমে জানাজানি হুইবার সম্ভাবনা। তাহাতে আপনার বিলক্ষণ অপয়শ আছে। তাহা অপেক্ষা দেশ ভ্রমণের ছলে তাহাকে দ্রদেশে লইয়া গিয়া হত্যা করাই নিরাপদ। ফিরিয়া আসিয়া রটনা করিয়া দিব যে, তিনি কোনও মারাত্মক রোগে মৃত্যুমুথে পতিত হুইয়াছেন। ইহাতে প্রজাবর্গের এবং অপর কাহারও কোনও সন্দেহের কারণ থাকিবে না।"

এই প্রস্তাব প্রবণ করিয়া বাদশাহ বলিলেন—"মুবারক, ভূমি যথার্থ ই বলিয়াছ। যাও, গুবরাজকে লইয়া গিয়া, কোনও দ্রদেশে কার্য্য শেষ কর। তাহা শহলৈ আমি নির্কিন্নে রাজ্যভোগ করিতে পারিব এবং তোমাকেও পুরস্কার শ্বরূপ প্রভূত ধনসম্পদ প্রদান করিব।"

ম্বারক, দ্রদেশে যাইবার বায় এবং নিজ পুরস্কারের অর্জাংশ পঞ্চাশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা লইয়া, বাদশাহকে সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। সঙ্গে সৈত সামস্ত বা ভৃত্যাদি কেহই যাইবে না। মুবারক বাজার হুইতে মালেক সাদেকের জন্ত িবিবিধ বছ্ম্পা উপহারাদি ক্রয় করিল। ভূগর্ভস্থ সেই এক কলসী মোহর উঠাইয়া লইয়া, শুভদিন দেখিয়া, যুবরাজসহ যাত্রা করিল। ছই জনে ছইটি উৎকৃষ্ট আখে আরোহণ করিয়া, রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া, ক্রমাগত চরিশ দিন গমন করিল।

সে দিন চলিতে চলিতে ক্রমে রাত্রি হইল, অন্ধকার হইরা আসিল। রাত্রি এক প্রহর হইলে মুবারক বলিল—"থোদাতালাকে ধন্মবাদ, এড-দিনের পর আমরা জিনিদৈতাের দেশে পৌচিয়াছি।"

শাহাজাদা বিশ্বিত হইয়া বলিলেন—"কৈ ?"

ম্বারক বলিল—"এই বে,—এত আলো জ্বলিতেছে, এত লোকজন বাতায়াত করিতেছে, বাল্ল বাজিতেছে, পথ, বাগান, ঘরবাড়ী, ইহাই জ্বিনিদৈতাপতি মালেক সাদেকের রাজধানী।"

রাজপুত্র বলিলেন—"মুবারক দাদা! আমার সহিত কৌতুক কর কেন ? ইচাত জঙ্গল এবং কেবলই অরকার।"

ম্বারক তথন ঈশং হাসিয়া, নিজ পকেট হইতে একটি ডিবিয়া বাহির করিল। ইহার ভিতর আশ্চর্যা স্থলেমানী স্থাছিল। অয় লইয়া রাজপুলের তুই চকুতে লাগাইয়া দিল।

সুর্থা চক্ষে লাগাইবামাত্র শাহজাদা দেখিলেন, চতুর্দ্দিক আলোকপূর্ণ। বিস্তৃত রাজপথ। স্থানে স্থানে লগুন জালিতেছে। অনেক ঘরবাড়ী, লোকজন, কোন কোনও গৃহের উপরতালায় নর্জকীগণ নৃত্য
করিতেছে। বাজারে বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয় ইইতেছে। এই সকল
দেখিয়া শাহজাদার মন বিশ্বরে পরিপূর্ণ ইইয়া উঠিল। মুবারককে
দেখিয়া অনেকেই চিনিতে পারিল এবং বন্ধৃতাস্চক কুশল-প্রশ্লাদি
ভিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

সে রাত্রি একটি বন্ধু-গৃহে মুবারক অবস্থিতি করিয়া, প্রদিন প্রাত্তে।
মাণেক সাদেকের দরবারে রাজপুত্রকে লইয়া উপস্থিত হইল।

কৈতাপতির রাজসভা স্বর্ণ, রৌপা ও বিবিধ মণিমুক্তা হারায় থচিত।
স্থানে স্থানে চাঁদনী দরী এবং মথমলের আসন বিস্তৃত রহিয়াছে। বছ
পণ্ডিত, গুণী, আমীর, ওমরাহ উজীর ও ফকীর বসিয়া আছে। অজরক্ষক সিপাহীগণ সশস্ত্র হইয়া দগুায়মান। মণিময় সিংহাসনের উপর,
হীরকের মুকুট পরিয়া, মোতির হার গলায় দিয়া, মালেক সাদেক বসিয়া
আছেন। মুবারক রাজপুত্রসহ নিকটে গিয়া সেলাম করিল। মালেক
সাদেক দেখিবামাত্র তাহাকে তিনিতে পারিয়া বলিলেন—"কি মুবারক 
তুনি কবে আসিলে 
দুশ

ম্বারক নত হইয়া বলিল—"শাহানশাহ! এ দাস পরাস্তরাজা হইতে গত রাত্রিতে পৌছিয়াছে।"

মালেক সাদেক কহিলেন—"বেশ। ভোমার সহিত এই যুবকটি কে ? 
মুবারক উত্তর করিল—"মহারাজ! ইহাকে চিনিতে পারিলেন না ? 
আপনি চিনিবেনই বা কি করিয়া, অতি বাল্যকালে ইহাকে দেখিয়াছিলেন কি না। আপনার বন্ধু পারস্তের স্বর্গীয় বাদশাহের ইনি পুত্র।"

অতঃপর ম্বারক এই কয়েক সংসরের ঘটনা সমস্তই আমুপুর্বিক নিবেদন করিল। এক কলসী মোহরও তাঁহাকে উপহার দিল। শেবে বলিল—"রাজপুল্রের বড়ই বিপদ। এ বিপদে আপনি রক্ষা না করিলে আর কে করিবে ? আপনি যদি রূপা করিয়া শেষ বানরটি দেন, তাহা হুইলে ইহার আর কোনই কট্ট থাকে না। আপনার বন্ধর রাজ্য ও বংশ সমস্তই ৰজায় থাকে।"

সকল কথা গুনিয়া মালেক সাদেক বলিলেন—"আছো, সে উত্তম কথা। এ যথন এতদুর আসিয়া আমার শরণাপর হইয়াছে, তথন ত্অবশুই আমি ইহাকে রক্ষা করিব। কিন্তু উহাকে একটু পরীক্ষা করিতে চাই। আমার একটি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিতে হইবে।"

ইহা শুনিয়া রাজপুত্র করবোড়ে কহিলেন—"বাহা ছকুম হর, এ অধীন তাহা যথাসাধ্য পালন করিবে।"

মালেক সাদেক বলিলেন—"কার্যাট বড়ই কঠিন। পারিবে কি ? যদি কার্যাট করিতে পার, তবে তোমার পিতাকে আমি যে পরিমাণ অমুগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহার অধিক অমুগ্রহ তোমাকে করিব। যাহা চাহিবে তাহাই দিব। কিন্তু যদি কার্যানাশ কর, তাহা হইলে আমার হস্তে তোমার বিপদের দীমা থাকিবে না।"

রাজপুত্র বলিলেন—"কার্যাট যদি আমার শক্তির মধ্যে হয়, তবে অবশুই তাহা আমি প্রাণপণে সম্পন্ন করিব। কার্যাট কি ?"

ইহা শুনিয়া মালেক সাদেক নিজ বস্ত্রমধ্য হইতে একথানি চিত্র বাহির করিলেন। রাজপুত্রের হতে দিয়া বলিলেন—"এই মনুযুক্তার সন্ধান করিয়া, যদি তাহাকে আমার কাছে আনিতে পার, তবে আমি তোমার সহিত চিরদিনের জন্ত মিত্রতাপাশে বন্ধ থাকিব। আর যদি না আনিতে পার, কিম্বা কোনওরূপ অন্তায় কর, তবে তুমি অত্যন্ত বিপদে পতিত হইবে। দেখ, এখনও সময় আছে। যদি কার্যাটি স্থসম্পন্ন করিতে পার, তবেই ভার গ্রহণ কর। নতুবা এখনও নিবৃত্ত হও।"

রাজপুত্র দেখিলেন ছবিথানি ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দশ্ববীয়া একটি পরমাস্থলরী রমণীর মূর্ত্তি। বলিলেন—"প্রভূ! কেন পারিব না ? আমি এই রমণীকে পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া অবেষণ করিব এবং যে প্রকারে পারি আপনার নিকট আনিয়া দিব।"

ইহা গুনিয়া মালেক সাদেক অত্যস্ত প্রীতিলাভ করিলেন। ছবিথানি দিরা, বিবিধ ধনরত্ন ও পরিচ্ছদ উপহার দিয়া,রাজকুমারকে বিদায় দিলেন।

#### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মালেক সাদেকের নিকট বিদায় লইয়া, শাহাজদা ও মুবারক সেই
মন্থ্যকন্তার উদ্দেশ্যে বাহির হুইলেন। দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে
গ্রামে, পর্বতে পর্বতে, ও জঙ্গলে জঙ্গলে, বহু অনুসন্ধান করিলেন, কিছ
কোথাও সেই মনুষ্যকন্তার সংবাদ পাইলেন না। এইরূপে সাতটি বৎসর
অতীত হুইয়া গেল।

একদিন এইরূপ অনুসন্ধান কার্য্যে ইস্তান্থ্ল সহরে বেড়াইতে বেড়াইতে অপরাত্ন সময়ে শাহজাদা দেখিলেন, একজন ছিন্নবসন ক্লুশকার বৃদ্ধ
ককীর রাজপথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। ফকীর অনেক কাকুতি
মিনতি করিয়া ভিক্ষা চাহিতেছে কিন্তু কেহই তাহাকে একটি পরসাও
দিতেছে না। যাহার দারে যাইতেছে সেই দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া
দিতেছে। দেখিয়া শাহজাদার অন্তঃকরণে বড়ই দয়া হইল। তিনি
পকেট হইতে একটি মোহর বাহির করিয়া ফকীরকে দিলেন। ফকীর
বিলল—"হে দাতা! ঈশ্বর তোমার মঙ্গল কর্নন। তৃমি বোধ হয়
পথিক, এ সহরের অধিবাসী নহ।"

র্দ্ধ এইরপে রাজপুত্রকে আশীর্কাদ করিয়া চলিল। কিছুদ্রে একটি দোকানে গিয়া, মোহর ভাঙ্গাইয়া, স্ত্রীলোকের উপযুক্ত একটি স্থানর রেশমী বস্ত্র থরিদ করিল। বাকী টাকার থাছ দ্রবাদি কিনিয়া, আবার চলিতে লাগিল।

ইছা দেখিয়া রাজপুত্র কিছু বিশ্বিত হইলেন। স্বীয় সংচরকে কহিলেন—"মুবারক! এ ব্যক্তি ফকীর, তবে স্ত্রীলোকের উপৰোগী রেশমী বস্তু ক্রয় করে কেন ?"

মুবারক বলিল-"কি জানি, তাহা ত বলিতে পারি না। বোধ

হুয়, উহার গৃহে স্ত্রী কতা কেহ আছে। তোমার যদি এতই কৌতৃহল হইয়া থাকে, চল না, উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাই, তাহা হঠলেই জানিতে পারিব।"

म्वात्रकमर मारुकामा ककौरत्रत्र भन्छाए भन्छाए यारेए नाशिस्नन। ককীর ক্রমে নগরসীমা ছাড়িয়া বাহিরে গেল। সেখানে দেখিলেন, বড় বড় অট্টালিকা গৃহাদির ভগ্নস্তূপ পড়িয়া রহিয়াছে। বাগান ছিল অভুমানে বুঝা গেল, এখন জন্মলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। জলের ফোরারা ছিল, তাহা ভগ্ন। দেখিয়া রাজপুত্র মনে করিলেন. বোধ হয় পূর্বের এথানে কোনও রাজা বা ধনবান ব্যক্তির বসতি ছিল, এখনও তাহারই চিহ্ন বিভ্যমান। বৃদ্ধ লাঠিতে ভর করিয়া সেই ভগ্নস্ত,পের মধাবন্তী একটি সামাত মৃত্তিকাময় কুটারে প্রবেশ করিয়া বলিলেন-"বেটা! কোথা আছিদ্?" কুটীর হইতে উত্তর আদিল—"বাবা! আসিয়াছ? আজ এত শীঘ ফিরিলে কেন ৷ মঙ্গল ত ৷" বুদ্ধ বলিলেন—"বেটা ৷ আজ ঈশ্বর করুণা করিয়া একটি যুবা পথিককে আমার সাহায্যার্থ পাঠাইয়াছিলেন। সে আমাকে একটি মোহর দিয়াছে। তাই আজ অনেকদিনের পর তোর জন্ম একটি রেশমী বন্ধ কিনিয়া আনিয়াছি। মাংস, ঘত, মশলা, চাউল প্রভৃতিও কিনিয়া আনিয়াছি। পাক কর, অনেকদিনের পর আজ্ স্থাত থাত আমাদের মুথে উঠিবে; এই নে।"

ইহা শুনিয়া বৃদ্ধের কন্সা প্রক্রমুখে বাহিরে আসিল। রাজপুত্র ভাহাকে দেখিবামাত্রই বৃঝিলেন এ আর কেহ নয়, বাহার সন্ধানে আজ সাত বৎসর কাল শেশে দেশে, বনে জঙ্গলে বেড়াইতেছিলেন, তসবীর আজিত এই সেই যুবতী। দেখিয়া রাজপুত্র নতজামু হইয়া ঈশ্বরকে বহু ধন্তবাদ দিলেন। মুবারকও বলিল—"হাঁ, এই সেই মনুগুক্না বটে।" তাহার অভিনৰ যৌবন, আশ্চর্য্য রূপ যেন সেই স্থানকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। রাজপুত্র মনে মনে ভাবিলেন, আমি সাত বংসর ধরিয়া সমস্ত পৃথিবী পর্যাটন করিলাম, কিন্তু এমন সৌলর্ষ্য কথনও চকুগোচর করি নাই।

রাজপুত্র তথন উচ্চৈ:শ্বরে বলিলেন—"হে ফকীর! তুইজন পথিককে একটু বিপ্রামের স্থান দিবেন কি ?" ফকীর তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই চিনিতে, পারিলেন এবং মহা সমাদরে আহ্বান করিয়া গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন। বসাইয়া রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার মত দয়াবান্ লোকের আগমনে আজ আমার কুটীর পবিত্র হইল। বৎস! তুমি কে এবং কি জন্মই বা দেশত্রমণ করিয়া বেড়াইতেছ!"

রাজপুত্র কহিলেন—"আমি পারস্তদেশের যুবরাজ। ঘটনাক্রমে একথানি ছবি আমার হস্তগত হয়। সেই ছবিথানিতে একটি অপূর্ক্ স্বন্ধরী যুবতীর মূর্ত্তি আন্ধিত ছিল। সেই যুবতীর দর্শনলালসায় আমি সাত বৎসরকাল দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছি। এতদিন পরে সেই যুবতীর সাক্ষাৎ পাইয়াছি। তিনি আর কেহই নহেন, আপনারই ক্সা।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ দণ্ডায়মান হইয়া রাজপুল্রের সম্বর্জনা করিলেন। বলিলেন—"না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি। আপনার পদ্দেগারব প্রবগত ছিলাম না। অতএব ক্ষমা করিবেন।" অতঃপর বিসিয়া, একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, বৃদ্ধ বলিলেন—হায়, আমি কি হতভাগ্য। আপনার মত এমন স্থপাত্রের হত্তে বদি আমি কতা সমর্পণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে ধতা হইতাম। কিন্তু তাহার উপায় নাই। আমার কতা বড়ই বিপয়া। কাহারও সাধ্য নাই যে উহাকে বিবাহ করে।"

ইহা ভনিয়া রাজপুত্র বলিলেন—"কেন ফকীরসাহেব, এ কন্সা

ৰিপন্না বলিতেছেন কেন ? কেহ ইহাকে বিবাহ করিতেই বা পারিবে না কেন ?''

কন্সাটি এই সময় খাছ পাক করিবার জন্ম রন্ধনশালার গেল। বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন—

"আমার ইতিহাস ভনিবেন ? সে অনেক কথা। আমি পুর্বের এই गरदात्र এक জन विभिष्ठे दशैन अधनी वाक्ति हिलाम। এই यে नक ल ভগত্তপ দেখিতেছেন, এইখানেই এক সময়ে আমার প্রাসাদ শোভা পাইত। আমরা বহুপুরুষ ধরিয়া এইথানে বসবাস করিয়াছি। ঈশ্বর আমাকে কেবল মাত্র এই কন্তা সন্তানটি দিয়াছিলেন। কন্তা বড় হইলে, ইহার সৌন্দর্যা, সুকুমারতা, বৃদ্ধিমন্তা প্রভৃতি গুণাবলী এতই প্রাসিদ্ধিলাভ করিল যে, দেশ বিদেশের বড় বড় লোকগণ ইহাকে বিবাহ করিবার জন্ম আমাকে প্রস্তাব করিতে লাগিল। একমাত্র কন্সা, বিবাহ দিলেই পরের ঘরে চলিয়া যাইবৈ, এই কারণে আমি স্লেহাধিকা-বশত: বিলম্ব করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে এই নগরের রাজপুত্র একদিন ইহাকে দৈবাৎ দেখিয়া, আত্মহারা হইয়া পড়িল। সে প্রণয়-বিহবল হইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিল, বাতুলের মত হইল, ক্রমে তাহার অবস্থা শঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। বাদশাহ এই কথা জানিতে পারিয়া একদিন রাজবাটীতে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। অনেক প্রকারে আমাকে বুঝাইয়া, নিজ পুত্রের সহিত আমার ক্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলেন। আমি রাজাজা অমান্ত করিতে সাহসী হইলাম না। আরও ভাবিলাম, ক্সার বিবাহ ত একদিন না একদিন কাহারও সঙ্গে দিতেই হইবে, তবে যদি শাহজাদাকে জামাতা পাওয়া যায়, তাহার অপেকা স্থের বিষয় আর কি আছে 🕈 সূতরাং

সন্মত হইলাম। উভয় পক্ষে মহা ঘটা করিয়া বিবাহের আয়োজন হইওেঁ লাগিল। ক্রমে শুভদিন উপস্থিত হইল, বিবাহ হইয়া গেল।

"বিবাহ শেষে, মহাসমারোহে, বর কন্তাকে শ্যাগ্যহে লইয়া যাওয়া হইল। নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত করিয়া, বর কন্তার মনোরঞ্জন করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি অধিক হইলে তাহারা বিদায় লইল, বাদশাহজাদা শরনগ্রের ছার রুদ্ধ করিলেন। প্রাসাদের সর্বত্ত নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ, সঙ্গীত নৃত্যাদি চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বর ক্সার শ্ব্যাকক্ষ হইতে এক অতি ভয়ন্ধর শব্দ গুনা গেল। যেন একত্র শত শত কামান গৰ্জন করিতেছে। যেন শত শত বন্ধ্রপাত একত্র সংঘটিত ইতেছে। রাজপ্রাসাদের দর্বত নৃতাগীত বন্ধ হইল। রাজপরিবারের নিমন্ত্রিত অভ্যাগতবুন্দ, দাস দাসী, সকলেই মহা ত্রাসে নবদম্পতীর শয়নকক্ষের দিকে ছুটিল। অনেক ডাকাডাকি, কেহই দার খুলে না। অবশেষে বাদশাহের আজ্ঞায় দার সবলে ভগ্ন করিয়া ফেলা হইল। সকলে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখে, সর্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। বাদশাহজাদার মুপ্ত দেহ হইতে বিচাত, রক্তে শ্যা ভাসিয়া ঘাইতেছে। আমার কলা মূর্চ্ছিত অবস্থায় পতিত। কেহ কিছুই স্থির করিতে: পারিল না। সে কক্ষে কোনওরূপ অস্ত্রও ছিল না। অনেক কষ্টে দাসীগণ আমার কন্তার মৃচ্ছে। ভাঙ্গাইল। বাদশাহ পুত্রশোকে অত্যন্ত वाक्न यहेशा 'डेठिलन।

"পরদিন শোক কতকটা প্রশমতা প্রাপ্ত হইলে বাদশাহ ক্রোধে আদেশ করিলেন—'এই কল্পা অতিশয় মন্দভাগিনী, সম্বর ইহার মস্তক কাটিয়া ফেল।' আজ্ঞা পাইয়া, দাস দাসীগণ, সৈল্প সামস্ত ডাকিয়া, আমার কল্পাকে বধ করিবার আয়োজন করিল। রাজবাটীর বিশ্বত প্রাঙ্গণে বধাভূমি নির্মিত হইল। সশস্ত্র সৈল্পাণ চারিদিকে ঘিরিয়া

দীড়াইল। বাদশাহ ও রাজকর্মচারী সকলে উপস্থিত হইলেন।
আমার ক্সাকে বধ করিবার জন্ম জল্লাদ যথন প্রস্তুত হইতেছে তথন
সহসা আকাশ মেঘাছের হইয়া ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। দেখিতে
দেখিতে ঝড় আসিল, অজস্র পরিমাণ প্রস্তুর বৃষ্টি হইতে লাগিল।
বাদশাহ ও সৈন্ম সামস্ত প্রভৃতি প্রস্তুরাঘাতে জ্বর্জারত হইয়া কে কোথার
পলায়ন করিল ঠিকানা নাই। কেবল আমার ক্যার গায়ে একথানি
প্রস্তুরও লাগিল না। দু

"ক্রমে প্রস্তরপাত বন্ধ হইল, শব্দ থামিরা গেল, মেঘ অপস্ত হইল, তথন বাদশাহ বলিলেন,—এই কন্তা ভূতগ্রস্ত, নহিলে এমন ভৌতিক কাও হইবে কেন ? ইহাকে কিছু আর বলিও না। ইহাকে রাচবাটী হইতে তাড়াইয়া দাও এবং ইহার পিতাকে বধ করিয়া, ইহাদের খরবাড়ী ভাঙ্গিয়া, সমস্ত ধন সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লও।"

"আজ্ঞা পাইবা মাত্র রাজভৃতাগণ আসিরা আমার গৃহাদি সমস্ত ভয় করিল, আমার দ্রবাদি লুটিয়া লইল। আমার কন্সা রাজবাটী হইতে তাড়িত হইয়া একবন্ধে আসিয়া আমার নিকট দাড়াইল। ক্রমে রাজ- সৈন্সগণ আমাকে হত্যা করিবার জন্ম আমাকে জনাদের হত্তে দিল। এমন সময় পুনরায় আকাশ হইতে ভয়কর গর্জন শুনা গেল, অন্ধকার হইয়া প্রস্তরবৃষ্টি হইতে লাগিল। সৈন্সগণ কেচ মরিল, কাহারও মস্তক, হস্ত, পদ ভগ্ন হইল। তাহারা ভয়ে উর্দ্ধানে পলায়ন করিল। আমার এবং কন্সার গায়ে কোনও প্রস্তর লাগিল না।

"সেই অবধি ভীত হইরা বাদশাহ আমার প্রতি আর কোন ওরপ অত্যাচার করেন না। তবে আমার ধন সম্পত্তি সমন্ত যাওয়াতে আমি পথের ভিক্ক হইরা পড়িয়াছি। সামান্ত একটু কুটীর বাধিয়া কল্পাসহ কোনও মতে জীবনযাত্তা নির্বাহ করিতেছি।" এই পর্যান্ত বলিয়া র্দ্ধ মৌন হইয়া রহিলেন। রাজপুত্র বাাপার্র সমস্তই ব্ঝিতে পারিলেন। ইহা মালেক সাদেকেরই কীর্ত্তি। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন এরপ হইল, আপনার ক্সাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি १°

বৃদ্ধ কহিলেন—"জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কথা বিশেষ কিছু বলিতে পারিল না। কেবল বলিল—'যখন আমাদের শয়নকক হইতে নর্জকীগণ বিদায় গ্রহণ করিল, তথন শাহজাদা উঠিয়া হার বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি পালঙ্কে শয়ন করিলাম। শাহজাদা পালঙ্কের নিকটনবর্ত্তী হইবানাত্র কোথা-হইতে এক ভয়ন্কর শন্ধ উথিত হইল। শৃশু হইতে যেন এক মণিময় সিংহাসন নামিয়া আসিল। তাহার উপর এক রূপবান ব্রাপুরুষ রাজবেশে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার হন্তে উলঙ্গ তরবারি। চক্ষু কোধে রক্তবর্ণ। তরবারির এক আঘাতে শাহজাদার মন্তক কাটিয়া ফেলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। আমি ভয়ে জ্ঞানশৃশু হইয়া পড়িলাম, আর কিছুই জানি না।'—আমার বোধ হইল কোনও ভৌত্তিক কাণ্ড হইবে। সেই অবধি ভূতের ভয়ে বাদশাহ বন্ধ প্রকার তাবিজাদি ধারণ করিয়াছেন, এবং সহরের সর্ব্বত্ত মৌলানাশালী ইদিম আজম ও কোরাণ পাঠ করিতেছে।

বৃদ্ধ আবার মৌনাবলম্বন করিলেন। রাজপুত্র 🗷 মুবারক সন্ধা। সমাগত দেখিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজপুত্র বাসস্থানে ফিরিয়া, আহারাদি করিয়া শরন করিলেন।
মুবারক তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল—"শাহজাদা, এতদিনে অভীষ্ট
সিদ্ধ চইয়াছে, অথচ ভোমার মন এমন বিষয় কেন ?"

র্বাজপুত্র কহিলেন—"মুবারক, সেই রূপসী-রত্বকে দেখিয়া আমার মনে হরিষে বিষাদ উৎপন্ন হইয়াছে।"

মুবারক বলিল—"কেন রাজকুমার, বিষাদ কিসের ?"

শাহজাদা বলিলেন—"মুবারক, তুমি রদ্ধ হইয়াছ, আমার মনের ছথে কি বুঝিবে? আমি যে দিন হইতে ঐ কল্লার ছবি দেখিয়াছি, সেই দিন হইতেই আমার মন প্রেম-অগ্নিতে দৃগ্ধ হইতেছে। এতদিন পরে বদি তাহার দেখা পাইলাম, তাহাকে লাভ করিতে পারিব না।"

মুবারক শুনিয়া বলিল—"সর্প্রনাশ!" এমন চিন্তা মনেও স্থান দিও না। মালেক সাদেকের প্রণায়িণীকে তাঁহার নিকট পৌছিয়া দিবার উপার চিন্তা কর। অন্তর্জপ কামনা পরিত্যাগ কর। এদেশের বাদ-শাহজাদার কি দশা হইয়াছে তাহা ত তুমি স্বকর্ণেই শুনিলে।"

রাজপুত্র বলিলেন—"গুনিলাম বলিয়াই ত এই বিষাদ।"

মুবারক তথন ফকীর-কন্তাকে কি উপায়ে লইয়া গিয়া মালেক সালেকের হল্তে অর্পণ করা যাইতে পারে, তাহার পরামর্শই করিতে লাগিল। অবশেষে স্থির হইল, ফকীরকে বলিয়া কহিয়া, বুঝাইয়া, বিবাহ করিবার ছল করিয়া, শাহজাদা ঐ কন্তাকে লইয়া গিয়া মালেক সালেক সমীপে অর্পণ করিবেন।

সে রাত্রি শাহজাদা নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। সেই স্থন্দরীর চক্রমুথ যতই তাঁহার মনে পড়ে, ততই অন্তরে প্রেমাণ্টি জলিয়া উঠে। কোনও ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। রাজপুল্ল স্থান করিয়া, বেশ বিস্থাস করিয়া, বাজারে গিয়া বিবিধ প্রকার শুদ্ধ ও হরিদর্গ মেওয়া ফল, মাংস ও অন্থান্থ স্থাত্ব থান্থ ও পের, বিবিধ প্রকার বস্ত্রালক্কার প্রভৃতি উপহার দ্বা ক্রম করিয়া, ম্বারকসহ ফকীরের কুটারে উপস্থিত হইলেন। ফকীর মহা সমাদরে তাঁহাকে সম্বর্জনা করিয়া বসাইলেন। কিরৎক্ষণ

বাক্যালাপের প্র রাজপুত্র বলিলেন—"মহাশর, আমি গত রজনীতে অনেক চিস্তা ক্রিয়া স্থির করিয়াছি, আপনার নিকট আপনার ক্যার হস্ত প্রার্থনা করিব। আমার যেরপ মানসিক অবস্থা, তাহাতে আপনার ক্যাকে লাভ করিতে না পারিলে আমার জীবনে স্থ নাই। আপনি মৃত্যুলন্ধার কথা বলিয়াছিলেন, আমি ভাবিয়া দেখিলাম, স্থহীন জীবনভার বহন করা অপেকা মৃত্যুই শ্রেয়ছর।"

এ কথা শুনিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—"বংস ও কথা বলিও না। জীবন অপেকা প্রিয়তর পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। এই আশঙ্কাটি যদি না থাকিত, আমি এখনি তোমাকে আপন কন্তা সমর্পণ করিয়া ক্বতার্থ হইতাম। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া কেমন করিয়া আমি তোমার মৃত্যুর কারণ হইব ?"

রাজপুত্র অনেক অমুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। এইরপে এক মাস কাটিয়া গেল। রাজপুত্র প্রত্যহই নানা উপহার দ্রব্যাদি লইয়া ফকীরের আলয়ে আসিতেন। এবং দিবসের অধিকাংশ ভাগ সেই স্থানেই অতিবাহিত করিতেন। প্রত্যহই অনেক প্রকারে বৃদ্ধকে বৃঝাইতেন কিন্তু কিছুতেই বৃদ্ধের মত করিতে পারিলেন না। বৃদ্ধ কেবলই বলিতেন, তোমাকে কন্তাদান করিয়া, তোমার বধের ভাগী আমি হইতে পারিব না।

এক মাস পরে হঠাৎ এক দিন বৃদ্ধ পীড়িত হইয়া পড়িলেন। রাজ কুমার ও মুবারক সর্বাদা উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার সেবা শুক্রমা করিতে লাগিলেন। সর্বাদা হকিমের কাছে গিয়া রোগের ব্যবস্থা জানাইতে লাগিলেন, ঔষধাদি আনিয়া বৃদ্ধকে সেবন করাইতে লাগিলেন। রাজ-কুমার নিজ হস্তে রোগীর পথা প্রস্তুত করিয়া বৃদ্ধকে থাওয়াইতেন। ফল কথা, বৃদ্ধের সেবা শুক্রমার কোনও ক্রটি হইল না। । কিন্তু বৃদ্ধ কিছতেই বাঁচিলেন না।

তাঁহার মৃত্যুর পরে মুসলমান-ধর্ম অনুসারে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম শাহজাদা সম্পন্ন করিলেন। সর্বাদা কন্তার নিকটে থাকিয়া তাহাকে প্রবোধ দিতেন। এইরূপে আরও মাস্থানেক কাটিল।

ম্বারক এক দিন জনাস্তিকে রাজকুমারকে বলিল—" মার এখানে র্থা সময় নষ্ট করিয়া ফল কি ? চল এবার ফকীরকন্তাকে লইয়া মালেক সাদেকের নিকট সমর্পণ করি।"

রাজপুত্র ইহা শুনিয়া মৌন হইয়া রহিলেন। অন্তরের বাসনা বড়ই প্রবল, অথচ মৃত্যুভয়ও কাটাইয়া উঠিতে পারেন না।

মুবারক সে দিন ফকীরকস্তাকে বলিল—"বেটা,আমরা বিদেশী লোক, এখন ত আমাদের বাড়ী যাইতে হইবে। তুমি কি করিবে মনে করিয়াছ?"

ফকীরকন্তা বলিল—"মহাশয়,আমার আর এখানে কে আছে ? আমি একা স্ত্রীলোক এখানে থাকিবই বা কি করিয়া ? আমার কি উপায় হইবে ?"

ম্বারক বলিল—"এথানে একা থাকা যদি তোমার অনভিপ্রেত হয়, তবে আমাদের সঙ্গে আমাদের দেশে চল। তাহার পর কোন একটা বন্দোবস্ত করা যাইবে।"

ফকীরকন্যা সন্মত হইল। মুবারক পান্ধী ও বাহক সংগ্রহ করিয়া, ফকীরকন্তা ও রাজপুত্রকে লইয়া, মালেক সাদেকের রাজ্য-অভিমুখে ষাত্রা করিল।

বহুদিনের পথ। নানা বন, উপবন, পর্বত ও নদী অতিক্রম করিয়া ইহারা যাইতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে কোনও স্থলর স্থান প্রাপ্ত হইলে ছৈই এক দিন সেখানে থাকিয়া বিশ্রাম করিতেন। কুমারীর নিয়ত সাহচর্য্যে রাজপুত্রের মনে প্রণয়-বহ্নি প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তুইজনে বিশ্রাম স্থান হইতে অনেক দূর অবধি বেড়াইতে যাইতেন। কোথাও একটি স্থলর বনপুষ্পা দেখিলে, রাজপুত্র তাহা ৰদ্ধে তুলিরা, ফকীরকন্তার কেশদামে পরাইরা দিতেন। এইরূপ্তে কয়েক মাস কাটিল। কিন্তু মালেক সাদেকের ভয়ে শাহজাদা কোনও দিন ফকীরকন্তার নিকট স্বীয় প্রণয় ব্যক্ত করিতে সাহসী হইতেন না।

একদিন মুবারক নির্জ্জনে রাজপুত্রকে অনেক র্ভংসনা করিল। ইহার মনোভাব জানিতে মুবারকের বাকী ছিল না। মুবারক বলিল— "রাজকুমার, তোমাকে পূর্ব্বাবিধিই সাবধান করিয়া দিয়াছি, এ বাসনা মনে স্থান দিও না। মালেক সাদেকের প্রণিরিণীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা কতদ্র বিপদজ্জনক, তাহা কি তুমি অবগত নও ? শেষে কি প্রাণটা খোরাইবে ?"

রাজপুত্র কহিলেন—"তুমি যাহা বলিতেছ তাহা যথার্থ বটে মুবারক।
কিন্তু আমি যে কিছুতেই হৃদয়বেগ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।
ক্রকীরকন্তাকে বিবাহ করিলে মালেক সাদেকের হস্তে আমার মৃত্যু,
আর প্রণয়বাঞ্ছা পূর্ণ না হইলেও আমার অবধারিত মৃত্যু। এখন
আমি কি করিব ৪°

মুবারক যুবরাজের মুথে এরপ কথা গুনিয়া অতিশয় ছংথিত হইল। বলিল—"ধৈর্য ধরিয়া থাক। হয়ত মালেক সাদেকের নিকট কন্তাকে উপস্থিত করিলে তিনি প্রীত হইয়া ও কন্তা তোমাকেই দান করিবেন। তাহাতে তোমার প্রাণরক্ষা, রাজারক্ষা সকল দিকই বজায় থাকিবে।"

যুবরাজ বিষপ্প মনে স্থানাস্তরে প্রস্থান করিলেন। ইহার কির্মিদন পরে তাঁহারা একটি নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। স্থানটি স্থান্দর দেখিয়া, কিছুদিন বিশ্রামের জন্ম তাঁহারা সেই থানেই ছাউনি ফেলিলেন। তথন বসস্তকাল বিরাজ করিতেছে। নদীতীরে সহস্র সহস্র বন্য গোলাপ ফুটিয়া বায়ুকে আতর গদ্ধে পরিপ্লাবিত করিয়াছে। বুলুবুল পক্ষীর গান শুনিলে বৃদ্ধেরও মনে তরুণ-ভাব উপস্থিত হয়।

. একদিন যুবরাজ ও ফকীরকন্তা নদী সৈকতে বেড়াইতে বেড়াইতে প্রাপ্ত इहेब्रा এकि । तालात्रित्र बाएएत निक्रे जुनाखत्र ए उर्भारतम् कतिरामन । সে দিন কথায় কথায়, শাহজাদা নিজ প্রণায় ব্যক্ত করিলেন। কিরুপ উন্মাদনা আসিয়া উপস্থিত হইল, কিছুতেই নিজেকে সেদিন সংযত করিতে পারিলেন না। রাজকুমারের প্রণয়-কথা শুনিয়া কুমারীর গওবুগল, নিকটস্থ ঝাড়ের গোলাপের পাপড়ির মতই লাল হইয়া গেল। যুবরাজের বারম্বার প্রান্নে কুমারীও স্বীকার করিলেন, যে দিন হইতে তিনি পিতৃগৃহে যুবরাজ্বকে দেখিয়াছেন, সেইদিন হইতেই তাঁহাকে নিজ হাদর মন সমর্পণ করিয়াছেন। এই প্রথম প্রণায় বাক্ত করিতে সেই অসামান্তা স্থলরীর মুখমগুল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। রাজ-পুত্র আত্মহারা হইয়া স্বীয় প্রিয়তমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাহার গোলাপী অধর চুম্বন করিতে উত্তত হইলেন। কিন্তু কুমারী বলিলেন—"না প্রাণাধিক, আত্মসম্বরণ কর, আমি তোমার মৃত্যুর কারণ হইতে পারিব না।" বুবক বলিলেন—"তোমার অধর চুম্বনের মূল্য স্বরূপ যদি আমার প্রাণ দিতে হয়, আমি তাহাতেও কাতর নহি।" কুমারী ঈষৎ হাস্ত করিয়া, গোলাপের ঝাড় হইতে একটি ফুল ছিঁড়িয়া, তাহা চ্ম্বন করিয়া যুবকের কোলে ফেলিয়া দিলেন। বলিলেন—"ঐ ফুলে আমার চুবন আছে, উঠাইয়া লও।"

যুবক সাগ্রহে কুলটি উঠাইরা লইরা বারম্বার তাহা ১ চুম্বন করিতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইরা উঠিল। মৃত্যুভ্ বিহুৎ চমকিতে লাগিল। শত বজ্জনির্ঘোষের শব্দ শ্রুত হইল।

যুবরাজ বুঝিলেন তাঁহার আসম্প্রকাণ উপস্থিত। ফকীরকন্তাও বুঝি-লেন, এইবার সর্বনাশ হইল। তিনি ভয়ে যুবরাজের কণ্ঠলগ্ন হইলেন। মুহুর্ক্ত পরে মালেক সাদেক আসিয়া সেথানে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার চকু রক্তবর্গ, দত্তে দস্ত ঘর্ষিত হইয়া বিকট শব্দ উথিত হইতেছে। ' তাহা দেখিয়া ফকীরকন্সার মৃচ্ছণ উপস্থিত হইল।

মালেক সাদেক শাহজাদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"বিশ্বাসঘাতী সূবক! তোর উত্তর কি ?"

শাহজাদা বলিলেন—"কিসের উত্তর ?"

মালেক সাদেক বলিলেন—"এই কন্তার প্রতি তুই কেন প্রেমা-ভিলাষ করিয়াছিস ?"

শাহাজাদা কহিলেন—"দৈত্যপতি, এ প্রশ্নের কোনই উত্তর নাই।
আমি উহাকে ভালবাসিয়াছি বলিয়া ভালবাসিয়াছি।"

মালেক সাদেক বলিলেন—"মনে ভালবাসিয়াছিস, কিন্তু মুখে প্রকাশ করিলি কেন ১"

যুবরাজ উত্তর করিলেন—"যদি জানিতাম, আপনি যেরূপ এই ক্যার প্রণায়াকাজ্জী, তিনিও দেইরূপ আপনার প্রতি অমুরক্ত, তবে আমি কথনই তাঁহার কাছে আমার প্রণায় ব্যক্ত করিতাম না। কিছে তিনি যথন আমাকেই হৃদয় মন সমর্পণ করিয়াছেন ইহা ব্ঝিলাম, তথন প্রণায় ব্যক্ত না করিব কেন ?"

দৈতপতি বলিলেন—"আমার ক্রোধের ভয় করিস্না? প্রাণের মায়া নাই ?"

শাহজাদা বঁলিলেন -- "দৈতরাজ, মৃত্যু হইতে প্রেম বলবান।
প্রেম কি কখনও মৃত্যু ভয় করে ? ইছো হয়, আমাকে বধ করুন,
তথাপি আমি আমার প্রিয়তমার নিকট প্রণয় বাক্ত করিয়াছি এবং
তাহার প্রেমও যে প্রাপ্ত হইরাছি, এইজত মৃত্যুর পর নরকে বাইলেও
আমার আত্মা স্বর্গস্থ অন্তব করিবে।"

ধারে ধীরে আকাশ প্রিকার হইল। পুনশ্চ দিবার তরুণালোক

দেখা দিল। অন্নে অন্নে দৈতাপতির মুখমগুলে, ক্রোধের পরিবর্ণ্ডে, প্রসন্ধতার চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল। তিনি সহাস্থাথ বলিলেন— "ব্বা—উঠ। আমি তোমার পরীক্ষা করিতেছিলাম মাত্র। আমি দৈতাবংশোদ্ভব, তাহাতে বৃদ্ধ হইয়াছি। মহুম্যকন্যার আমার কোনই প্রয়োজন নাই। উঠ, নদী হইতে শীতল জল আনিয়া তোমার প্রির-তমার চেতনা সম্পাদন কর। তাহার পর সকল কথা থুলিয়া বলিব।"

একথা শুনিয়া, শাহজাদা, মহা আশ্বন্ত হুইয়া, নদী হুইতে জল আনিয়া, দয়ত্বে স্বীয় প্রণয়িণীর চেতনা সম্পাদন করিলেন। যুবতী একটু স্বস্থ হইলে, মালেক সাদেক বলিতে লাগিলেন—"যথন তুমি অতি শিশু, তথন একদিন তোমার পিতা এবং আমি উভয়ে ছন্মবেশে ইস্তামূল সহরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেথানে এই কন্যাকে দেখি। ইনিও তথন অতি শিশু। তোমার পিতা ইহাঁর সৌন্দর্য্য দর্শনে মোহিত হইয় বলিয়াছিলেন, আখার পুত্র যদি বাঁচে, তবে এই কন্যার সহিত বিবাহ मिव। ইস্তায়্লের শাহ্জাদা যথন ইইাকে বিবাহ করিল, তথন সেই কারণেই আমি তাহাকে হতা। করিয়াছিলাম। পরে তোমার পিতার মৃত্যুর পর, অনেক বৎসর ধরিয়া আর ওকথা আমার স্মরণ ছিল না। তোমাকে আসিতে দেখিয়া আবার আমার শ্বরণ হইল। তোমার বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করিরার জন্ম কন্মাকে অবেষণ করিবার ভার তোমাকেই দিয়াছিলাম। বৎস.—তোমার ক্লেশকর পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। আমি ইতিমধ্যেই তোমার নিষ্ঠুর পাপাত্মা পিতৃবাকে তোমায় রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছি। তোমার পিতৃসিংহাসন তোমার জন্ম অপেকা করিতেছে। শীঘ্রই তোমাকে পারশু-রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া, এই কন্সার সহিত তোমার বিবাহ দিব।"

মহা সমারোহে যুবরাজের অভিষেক ও উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। বিবাহের পর, নবীন বাদশাহ রাজ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিকে ডাকাইয়া নিজ জীবনের ইতিহাস বলিয়া, একথানি কাব্য রচনা করিতে আজ্ঞা দিলেন। যেই কাব্যের শীর্ষদেশে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইল।

## "মৃত্যু হইতে প্রেম বলবান।"

## পরিশিষ্ট

# বঙ্কিম বাবুর কাজির বিচার

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

বিষ্কিম বাবু যথন বারাসত মহকুমার ভারপ্রাপ্ত তেপুটি ম্যাজিট্রেট,, সেই সময়ের কথা বলিতেছি।

শ্রাবণ মাস—ঘোর বর্ষা—বড় ছর্দ্দিন। রহিয়া রহিয়া মুষলধারায়
রৃষ্টি, পড়িতেছে। আকশ একই প্রকার পাংশুবর্ণ মেঘে সমাচ্ছর।
চতুর্দ্দিক অন্ধকার, যেন কুন্মাটিকায় পরির্ত। খাল, বিল, নদী, পুছরিণী
সমস্ত জলে পরিপূর্ণ। কোথাও কোথাও পথস্থিত সেতুর ছই পার্শ
ভাঙ্গিরা গিয়া, তাহার মধ্য দিয়া জলস্রোত বহিয়া যাইতেছে। মধ্যে
মধ্যে পূর্কাদিক হইতে প্রবলবেগে বায়ু বহিয়া সেই ছর্দ্দিনের ভীষণতা
বৃদ্দি করিভেছে। এমন সময়ে রহিমগঞ্জের হরনাথ ভট্টাচার্য্য বসিরহাট
হইতে বারায়ত যাইবার পথাবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন। পথিক দীর্ঘাকৃতি, বলিগ্রকায়—নয়পদ, স্বন্ধে উত্তরীয়; গোলপত্রের ছত্র মাথায় দিয়া
সেই কর্দ্দমাক্ত পিচ্ছিল রাজপথ বহিয়া ক্রতবেগে বারাসতাভিমূথে পদচালনা করিতেছেন। তাহার মূর্ত্তি গন্ধীর, ললাট চিন্তাক্রিই। কলিকাতার
তাহার একমাত্র পূত্র কলেজের ছাত্র—সে সাংঘাতিক পীড়িত হইয়াছে
বলিয়া টেলিগ্রাম্ আসিয়াছে। তাই ব্রাহ্মণ সেই ছর্দ্দিনেও দিখিদিক্-

জ্ঞানশৃত্ত হইয়া কলিকাতা যাইতেছেন। নতুবা এরপ নিদারুণ বর্ষায় ও বোর ঝঞ্চাবাতে পথে বাহির হয় কাহার সাধ্য।

ক্রমশ: সন্ধ্যাগত দেখিয়া হরনাথ গতির বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।
তথনও বারাসতে রেল হয় নাই। স্থরাং সেই রাত্রি সেই স্থানেই
কাটাইতে হইবে। বারাসতে কেহ পরিচিত নাই—দিনের আলো
থাকিতে থাকিতে রাত্রি যাপনের জন্ম কোনও স্থান নির্দিষ্ট করিয়া লইতে
পারিলে ভাল হয়। কিন্তু সন্ধ্যার পূর্কে তিনি কোনমতেই বারাসতে
পৌছিতে পারিলেন না।

একে কৃষ্ণপক্ষীয় রজনী—তাহাতে চতুদ্দিক মেঘাচ্ছন্ন—ব্রাহ্মণ আর পথ দেখিতে পান না। অতি কটে বাজারে পৌছিয়া বাসার জন্ম চেটা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন দোকাকানদারই স্থান দিতে স্বীক্ষত হইল না। অনেকেই বলিল—"আমরা দোকান বন্ধ করিয়া বাড়ীতে গিয়া শয়ন করি।" অবশিষ্ট, এই দারুণ বর্যায় স্থানাভাব বলিয়া আগ্রান্তি করিল। তথন অগত্যা তিনি গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভদ্রপল্লীতে অতিথি হইয়া রাত্রি বাপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক-কৃশ এ বাড়ী সে বাড়ী করিয়া বেড়াইলেন—সকলেই বলে 'স্থান হইবে না।' অবশেষে একটি ভদ্রলোকে চণ্ডীমগুপে প্রদীপ জলিতেছে দেখিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর কর্ত্তা বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছেন। হরনাথ কাতরম্বরে তাঁহাকে স্বীয় নাম ধাম ও বিপন্ন অবস্থা অবগত করাইয়া, সেই রাত্রির জন্ম আশ্রম্ম প্রার্থনা করিলেন। গৃহস্থামী গুনিবামাত্র যথেষ্ট সমাদরের সহিত ব্রাহ্মণকে অভ্যর্থনা করিলেন।

গৃহস্বামীও ব্রাহ্মণ—তিনি অতিথিকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গিয়া, ভাঁহার জন্য সন্মাহ্নিক ও জলবোগের ব্যবস্থা করিয়া দিতে বলিলেন। আহারের পূর্বকাল পর্যান্ত কথোপকথনে অতিবাহিত হইল। হরু নাথ কহিলেন—"মশার! কি আশুর্যা কথা, এখনো হিন্দুধর্ম রয়েছে— একজন বিপন্ন ব্রাহ্মণকে এ চর্দিনে কেউ একটু আশুর দিতে স্বীকার কর্লে না! ভাগ্যে মশার ছিলেন; নইলে আমার দশা আজ কি হত ?"

গৃহস্বামী হাসিয়া বলিলেন—"তার কারণ আছে মশায়—বিশেষ কারণ আছে।" হরনাথ কুতৃহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বলুন দেখি বাাপারখানা ?"

গৃহস্বামী, বলিলেন—"আজ কদিন হল এই বারাসতে একজন চোর, অতিথি সেজে এসে এক ভদ্রলোকের সর্বস্থিতা নিয়ে গেছে ! ভাই কেউ আজ আপনাকে আশ্রয় দিতে স্বীকার হয় নি ।"

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আহিক ও জলবোগাদি শেষ করিয়া হরনাথ অত্যন্ত আরাম অম্ভব করিলেন। মাহারান্তে চণ্ডামগুপেই তাঁহার জন্ত শ্বা প্রস্তুত হইল। তিনি শ্বন করিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই নিদ্রাকর্ষণ হয় না। একে বিদেশ—তাহাতে ব্যাধিক্লিট পুত্রমুথ স্বরণ করিয়া কেমন এক ভাবী অমঙ্গল্যের আশকার নন বড়ই উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল। এক এক বার তক্তা আসিতেছে, আবার জাগিয়া উঠিতেছেন। ভাবিতেছেন, কিরূপে রাত্রিটা কাটিয়া বাইবে। এই ভাবে গুই তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হইবার

পর, তাঁহার বোধ হইল যেন বাহিরে থস্ থস্ করিরা কি একটা শব্দ হইতেছে। চণ্ডীমণ্ডণের প্রাঙ্গণের দিকে চাহিরা রহিলেন—বোধ হইল যেন অন্ধন পার হইরা ধীর পদক্ষেপে কেহ অন্তঃপুরাভিমুখে চলিরা গেল। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন—'কে এ ? চোর নহে ত ? যদি তাহা হর, তবে ত গৃহস্বামীর সর্ক্রনাশ করিবে।'

একবার মনে করিলেন—গোলমাল করিয়া কাষ নাই, চুপ চাপ পড়িয়া থাকি, শেষে চোরের হাতে পড়িয়া কি প্রাণটা খোরাইব ? কিছু কর্ত্তবাবৃদ্ধি কিছুতেই তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দিল না। ভাবিলেন—আহা বে ব্রহ্মণ আমায় আজ অসময়ে আশ্রম দিল, বিপদে বন্ধুর মত কাষ করিল, আমি তাহার কোনও প্রত্যুপকার করিতে পারিব না ? সকলকে জানাই—গোলমাল করি।

তথন তিনি উঠিয়া, কোমর বাধিয়া বহিরঙ্গণে দাঁড়াইয়া "চোর, চোর" বলিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিলেন। অমনি মুহুর্ত্ত মধ্যে চোরটা একটা বাক্স কক্ষে করিয়া বাহির হইয়া আসিল এবং বিছৎবেগে তাঁহার সম্মুথ দিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল। হরনাথের শরীরে বিলক্ষণ বল ছিল, তিনি বাাছের স্থায় এক লম্ফ দিয়া চোরকে ধরিয়া ফেলিলেন। চোর প্রথমে অত্যন্ত বল প্রয়োগ করিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল। যথন দেখিল তাহাতে ক্নতকার্য্য হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই, তথন বাক্স ফেলিয়া হরনাথকে জড়াইয়া ধরিয়া সেও "চোর, চোর," করিয়া চোঁচাইতে আরম্ভ করিল। ছই জনের য়ুগপৎ চীৎকারে, গৃহস্বামী জাগরিত হইয়া, আলো লইয়া বাহিয়ে আসিলেন। দেখিলেন যে আগস্তুক বান্ধণ ও সরকারী পরিচ্ছদ-পরিহিত জোয়াদ আলি কন্টেবল, পরস্পরকে সবলে ধরিয়া রাথিয়া উভয়ে "চোর, চোর" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে করেক জন

প্রতিবেশীও শঠন জালিয়া জাসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহস্বামী অভি-থির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "একি।"

ব্ৰাহ্মণ বলিল-"মশাই--"

জোয়ান আলি মহা চীৎকার করিয়া বাধা দিয়া বলিল—"চোপ্রাও হারামজাদ্, শ্যারকা বাচ্ছা! মশাই, আমি পথে পাহারা দিচ্ছিলাম,
দেখি এ লোকটা একটা বাক্স বগলে করে এখান এসে দাঁড়াল।
আমি হাকলাম, কোন্ হায়রে ?—কথাই কয় না! মনে ভারি সন্দেহ
হল, এসে ধর্লাম একে। আমাকে বলে কনেইবল বাবা ছেড়ে দাও,
ভোমাকে অর্ক্ষেক ভাগ দেব।"—এই বলিয়া সে ব্রাহ্মণের গণ্ডে এক
চপেটাবাত করিল।

কনেষ্টবলের পক্ষ হইতে প্রবল বাধা সত্ত্বেও হরনাথও ক্রমে ক্রমে সমস্ত ইতিহাস বাক্ত করিলেন। ক্রমে পুলিসের লোকজন আসিয়া উভন্নকে থানায় লইয়া গেল। গৃহস্বামী ও প্রতিবেশারা সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

\* \* \* \* \* \* \* \*

এই মোকদ্মার বিচারভার বৃদ্ধি বাবুর উপর পতিত হয়। বৃদ্ধি বাবু হরনথি ও কন্টেবল জোরান আলির এজাহার লইয়া বিষম সমস্তায় পড়িরা গেলেন। কে দোষী, কে নির্দোষী, স্থির করা অসাধ্য মনে হইল। কন্টেবল বলিল,—আমি পাহারা দিতেছিলাম, পথিক কোমর বাধিরা, বাক্স লইয়া পলায়ন করিতেছিল, তাহাকে গেরেপ্তার করাতে সে "চোর" বলিয়া আমার উপর দোষ ফেলিতেছে। হরনাথ যাহা বথার্থ ঘটিয়াছিল ভাহাই বলিল।

কনষ্টেবলের পক্ষ হইতে পুলিস ভালরূপ তদ্বির করিতে লাগিল।

ভাষার পক্ষ হইতে কয়েকজন সাফাইয়ের সাক্ষী দেওয়া হইল—তাহারা উহার সচ্চরিত্রতার বিষয় ভূমি ভূমি প্রমাণ প্রয়োগ করিতে লাগিল। অভিরিক্ত প্রমাণ প্রয়োজন বোধ করিয়া, বিষম বাবু সেই সময়ে সেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত কয়েজন ভদ্রনোকের সাক্ষাও গ্রহণ করিলেন। উভর পক্ষের সাক্ষীকে ক্রস্, রিক্রস্ এবং প্রয়োজন হইলে রি-রি-ক্রস্ পরীক্ষা পর্যান্ত করিলেন। একজন প্রবীণ এম্-এ বি-এল উকীল কন্টে-বলের পক্ষ সমর্থন করিয়া, তর্জ্জনীর ঘারা কপালের ঘর্ম মুছিতে মুছিতে এক স্থলীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। কিন্তু বিদেশী দরিদ্র ব্রাহ্মণের পক্ষ সমর্থন করিবার কেহ নাই—তিনি কেবল গলদক্রনোচনে, যুক্ত করে, উর্জমুথে মনে মনে অকুলের কাণ্ডারী বিপদভক্ষন দীনবন্ধ মধুম্বদনকে ডাকিতে লাগিলেন।

#### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। বিশ্বমবাবু তাঁহার বৈঠকথানায় একাকাঁ বিসিয়া আছেন। আলবোলার নলটি মুখে দিয়া অনন্তচিত্ত 'হইয়া সেই মোকর্দমার বিষয় চিত্তা করিতেছেন। কয়েক দিন হইতে তাঁহার ভ্বন বিজয়ী মহালেথনী উপেক্ষিত। আজকাল করিয়া হুই সপ্তাহ মোকর্দমার রায় মূল্ত্বী রাথিয়াছেন। আর বিলম্ব করিলে চলে না—কল্য নিশ্চয় রায় প্রকাশ করিতে হইবে। সকল দিক পর্যাবেক্ষণ করিয়া তাঁহার বেশ ধারণা জনিয়াছে য়ে, হরনাথ নির্দোষ—কিন্ত স্পষ্ট প্রমাণাভাবে

ধারণামুষায়ী কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। তাই তিনি আঞ্চ গভীর চিস্তার ময়। তাঁহার মুখনী গন্তীর, বদনমণ্ডল চিন্তাপূর্ণ, বান্দেৰীর লীলাভূমি বিবিধ জ্ঞানের আধার সেই প্রশন্ত ললাট আৰু একটা মোকৰ্দমার জন্ম মুহুমুহ কুঞ্চিত হইতেছে। যে প্ৰশস্ত বক্স্থলে দার্বজনিক প্রেম, স্বর্গাদপিগরীয়সী জন্মভূমি ও মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে সতত পূর্ণোৎসাহ বিরাজমান, তাহা আজ সংশয় বিষে জর্জারিত। সে প্রতিভাপরিপূর্ণ উচ্ছল নয়নযুগল আজ নিপ্রভ, প্রকশ্র । ক্রমশঃ তাঁহার মুখ্মগুল অধিকতর গন্তীর হইতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য ৷ আয়েষা, সূর্য্যমূখী, ভ্রমরাদির জনম্বিতা ; বীরেন্দ্র সিংহ, জগৎ দিংহ, প্রতাপাদির স্জনকারী; গুরুশিয় সংবাদের অদিতীয় গুরু; বঙ্গীয় উপন্থাস ক্ষেত্রের মহারথী: সাহিত্যপোতের একমাত্র প্রতিঘন্দী-বিরহিত কর্ণধার—তাঁহার মস্তিষ্ক আজ এ কি চিন্তা তরঙ্গে আন্দোণিত 🕈 ত্তব্য জ্যোতিশ্বয়ী খেতাঙ্গিনী কমলাসনা, স্থারনরবন্দিতা দেবী ভারতীর লীলাক্ষেত্র সেই মন্তিক্ষের কার্য্যপ্রণালী আমার **ভায় কুড শক্তির** সাধ্য কি যে বর্ণনা করে! তাহা অনুভব করা আমার ক্ষমতার: মতীত।

শনকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া সহসা মেঘোন্সক শশধরের ভায় তাঁহার মুখঞ্জী প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন, নিকটে কেহ নাই। আলবোলা টানিয়া দেখিলেন—আগুন নিভিন্না গিয়াছে। তথন ভতাকে ডাকিলেন—"হবি।"

হরি আসিলে বলিলেন—"দেখ, ব্রজকে শীব্র একবার ডেকে নিম্নে আর। যদি বাড়ীতে না থাকে—তাদের থিমেটারের রিহার্শেল থেকে ডেকে আন্বি, বুঝেছিস্ ?"

ব্রজ্বাল কাছারীর একজন আমলা, বিখাসী ও সৎসাহসী যুবাপুরুষ।
 বিশেষতঃ সাহিত্যানুরাগী বলিয়া বলিয় বাবুর বড় প্রিয় ছিল।

ব্রজ আসিলে বঙ্কিম বাবু বলিলেন—"হাঁ হে, তুমি সে দিন তোমাদের অপেরাতে কি সেজেছিলে ? সেনাপতি বুঝি ? যুদ্ধ কর্তে কর্তে মরে গেলে, গেরুয়া কাপড়ের মালকোঁচা মারা, মাথায় নামাবলীর পাগড়ী বাঁধা কয়জন লোক এসে আসর থেকে তোমাকে মৃত অবস্থায় তুলে নিয়ে গেল, ভোমার সে অভিনয় ঠিক স্বাভাবিক হয়েছিল। কাল প্রাতঃকালে একবার এসো ত এ সম্বন্ধে আরও কিছু বল্বার আছে।" ব্রজলাল আসিতে স্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেল।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অত পথিকের মোকর্দমার রায় দিবার দিন। বঙ্কিমবাবু কিছু সকাল সকাল আদিয়া এজলাস্ জম্কাইয়া বসিলেন। দলে দলে দর্শকমগুলী আদিয়া আদালত গৃহ পরিপূর্ণ করিতেছে। স্কুলের ছেলেরা স্কুল পালাইয়া, অনেকে স্কুল না গিয়া ক্রমাগত ভিড়ও গোলমাল করিতেছে। আলিপুর সদর আদালত হইতে কয়েকজন উকীলও আমলা এই অভ্তত মোকর্দমার বিচার দেখিতে আসিয়াছেন। ক্রমশঃ লোকের জনতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া মহা হৈ চৈ বাধিয়া গেল। চারি পাঁচজন কন্টেবলে জনতা স্থির রাখিতে পারিতেছে না। তদ্দনিন হাকিমের মুখ্ঞী মাঝে বিরক্তিবাঞ্জক হইতেছে। তুই পার্শ্বে তুইজন আসামী কর্যোড়ে দণ্ডায়্মমান—একদিকে হরনাথ, অত্যদিকে কন্টেবল জোয়ানআলি। কি

হয়, কি হয়, ভাবিয়া সমাগত দর্শকমগুলী সকলেই উদ্গ্রীব হইপ্পা দাড়াইশ্বা আছে।

এমন সময়ে সেই গভীর লোকারণ্য ভেদ করিয়া, একজন পেয়াদা আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে হাকিমকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হুজুর, ব্রজবাবুকে কে খুন করিয়াছে।"

বঙ্কিমবাবু। ( আশ্চর্য্য হইয়া ) বলিস্ কিরে ? কোথায় ?

পেয়াদা। ধর্মাবতার ! গ্রামের বাহিরে বসিরহাট যাইবার রাস্তায়
পোলের নীচে, তাঁহার মৃত দেহ পড়িয়া আছে। স্থানে স্থানে আঘাত
চিহ্ন—বস্ত্রে রক্তের দাগ। ছজুর অনুমতি করেন ত পুলিসকে বলিয়া
লাস চালান দেওয়া যায়।

বৃদ্ধিনার । পুলিসে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে, কিরূপ অবস্থায় আছে, একবার দেখা আবশুক। শীঘ্র এইখানে সে লাস আনিতে হইবে!

পেরাদা। থোদাবন্দ, এত শীঘ্র আনাইবার লোক কোথায় পাইব ? ডোমেদের ডাকিয়া যোগাড করিতে বিস্তর বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা।

বঙ্কিমবাবু। (একটু চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, এই চোর ছটাকে লইয়া যা—ইহারা বহিয়া লইয়া আসিবে। আর দারোগা সাহেবকে বলিয়া দে, সঙ্গে গিয়া কেহ যেন গোলমাল না করে।

স্তরাং পেয়াদা চোর ছইজনকে দঙ্গে করিয়া, কাছারির চৌকীদারের নিকট হইতে (তাহার বিস্তর আপত্তি সন্তেও) থাটিয়া লইয়া, ব্রজলালের মৃত দেহ আনিতে গেল।

মৃতদেহ থাটিয়ার উপর তুলিয়া, চাদর ঢাকা দিয়া, স্কন্ধের উপর তুলিলে—তাহাদিগকে সাবধানে ধীরে ধীরে আনিতে আজ্ঞা দিয়া, পেরাদা ক্রতপদে অনেক অগ্রে অগ্রে আসিতে লাগিল। বিচারক তাহাকে এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

• নির্দোষ ব্রাহ্মণ হরনাথ, মৃতদেহ বহন করিয়া ক্ষেক পদ অগ্রসর হইয়াই কাঁদিয়া ফেলিলেন। একে, পুর্ট্রের সাজ্যাতিক পীড়া শ্রবণে কলিকাতা যাইতেছিলেন, আজ ছই সপ্তাহের অধিক হইল তাহার অবস্থা কিছুই অর্বগত নহেন, তাহার উপর চৌর্যাপরাধে গৃত হইয়া প্রতিনিয়ত লাঞ্চিত ও অপমানিত হইতেছেন। হাজতে থাকিয়া অনশনে, অর্ধাশনে অনিদ্রার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর আজ অস্পৃত্ত যবনের সহিত মৃতদেহবাহীর কার্যাও করিতে হইল। ছঃথে, কঠে, মনস্তাপে মৃতক্র হইয়া হরনাথ জোয়ান আলিকে সন্বোধন করিয়া ক্লোভে, কহিলেন,—

"ভাই, তোমাকে ধরে আমি কি হৃষ্ণ ই না করেছি। আমার মান গেল, সম্ভ্রম গেল, জাত গেল, শারীরিক কটে প্রাণ বাবার যো হয়েছে, আরও কপালে কি আছে জানিনে।"

কনেষ্টবল চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, নিকটে কেহ নাই। তথন মুখ ও নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"কেমন বামুন, যেমন আমায় ধরেছিলি তেমনি জন্ধ। তুই বড় নেমকহালাল কিনা, এখন দেখ মজা। আমরা পুলিসের লোক—আমাদের কিছুই হবে না—ভোকেই জেলে পচে মরতে হবে।"

ব্রাহ্মণ। তাইত ভাই, বড়ই হৃষ্ণ করেছি। তোমাকে না ধর্লেও ত সবাই আমাকেই সকাল বেলা চোর বলে সন্দেহ করত। এখন ত আর কোন উপায় নেই—কি করি ? কি করে অব্যাহতি পাই ?

কন্টেবল। এখন আর উপার কি ?—উপার শ্রীণর। তখন উপার ছিল—আমি চুরি করে চলে গেলে, ভুইও ভোরে ভোরে পালাভে পার্-তিস্, তোকে লোকে সন্দেহ কর্ত কিন্তু ধর্তে পার্ত না !" এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে লোকালরে আসিলে কন্টেবল নিস্তর হইল, স্থতরাং প্রাহ্মণও নীরব হইলেন।

বজ্বলালের বস্তার্ত দেহ থাটিয়া,সমেত কাছারির বৃহৎ হলের মধ্যে
নীত হইল। সেই লোকারণ্য নিক্ষিত্ নিম্পন্দ, যেন কাহারও নিঃখাস
পর্যান্ত পড়িতেছে না। বিদেশী ব্রাহ্মণ-পথিকের মোকর্দমা দেখিতে
আসিয়া এ আবার কোন্ অচিন্তিতপূর্বে রহস্তময় হত্যাকাপ্তের অবতারণা। সেই লোকারণ্য মধ্যে কয়েকজন ব্রজনালের বন্ধু উপস্থিত ছিল।
তাহাদের মুখে বিষম বিষাদ ছায়া ব্যাপ্ত হইল। এজ্লাসের সম্মুখন্থিত
উকীল মোক্তারগণের স্থান পরিস্কৃত করিয়া ব্রজনালের থাটিয়া নামান
হইল। বিষমবাবু চেয়ার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন।

সঙ্গা সেই "পরলোকগত" ব্রজনাল আচ্ছাদিত বস্তাবরণ উদ্ভোলন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নিকটে কয়জন বৃদ্ধ উকীল মোক্তার দাঁড়াইরা ছিল—তাহারা ব্রজনালের মৃতদেহ প্রেতগ্রস্ত হইরাছে ভাবিয়া মৃথবাাদান-পূর্ব্ধক, পশ্চাৎ ঝুঁকিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। ব্রজনাল উঠিয়া দাঁড়াইয়া কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া একবারে সাক্ষামঞ্চে আরোহণ করিল এবং বৃদ্ধিম বাবুকে সন্বোধন করিয়া বিল—"ধর্মাবতার! বিদেশী ব্রাহ্মণের কোন দোয় নাই—সে সম্পূর্ণ নির্দ্ধোর। কন্টেবল আপন মুথে সমস্ত দোষ স্বীকার করিয়াছে। আমি বরাবর উহাদের কথোপকথন শুনিতে আসিয়াছি।" এই বলিয়া পথিমধ্যে যাহা শুনিয়াছিল সমস্ত বর্থাবথ বর্ণন করিল।

তথন সকলে ব্ঝিল সেই রহজময় বিষম সম্ভার সমাধান করিবার জন্তই বৃদ্ধি বাবু এই অদৃষ্টপূর্ব্ব, অঞ্চতপূর্ব্ব, অত্যাশ্চর্য্য মৃতদেহের অভিনয় হারা বথার্থ সাক্ষ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।

সভাগরারণ ব্রজনালের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া বৃদ্ধির বাবু সেই সহারসম্পত্তিহীন বিদেশী ব্রাহ্মণ হরনাথকে বেকস্থর থালাস এবং উর্জ্জতন কর্মচারী পরিবৃত উকীল মোক্ডার সমাপ্রিত কন্ষ্টেবল জোরান আলিকে কঠোর পরিপ্রমের সহিত হুই বংসর কারাদণ্ডের আদেশ করিলেন। তথন দর্শকমগুলী বৃদ্ধির বাবুর স্চিমুখী বৃদ্ধির ও অতুলনীর উদ্ভাবনীশক্তির ভূর্মী প্রশংসা করিতে করিতে আদালত গৃহ পরিত্যাগ করিয়া
চলিয়া গেল। এই ঘটনার বারাসত হুইতে আলিপুর পর্যান্ত "ধন্ত, ধন্ত"
প্রশংসার প্রতিধ্বনিত হুইয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীরাজেন্ডচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

## দিতীয় বিছাসাগর

নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামের জমিদার পরলোকগত এীযুক্ত শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যার মহাশরের বাটীতে চক্রমোহন নামক একটি দরিক্র আহ্মণ বালক পাকশালার সহকারীরূপে নিযুক্ত ছিল। ছেলেটি বড় চালাক, চতুর ও মিষ্টভাষী বলিয়া বাটীর সকলেই তাহাকে বিশেষ শ্লেহ করিতেন। সে মুন্তরিদের সাধ্যসাধনা করিয়া হুই চারিখানি বাঙ্গলা পুত্তক পাঠ করিয়া ফেলিয়াছিল। অতঃপর তাহার মনে গ্রন্থকার হইবার উচ্চাভিলাষ জাগিতে লাগিল। থানকতক কাগজ সংগ্রহ করিয়া, চন্দ্রমোহন পুত্তকাকারের একখানি দিবা থাতা সিলাই করিল। ভিতরে প্রথম পাতার ধরিয়া ধরিয়া বড বড করিয়া অ আ লিখিল। পরের পাতায় আর একট ছোট ছোট করিয়া ক থ লিখিল; তাহার পর কর, थन ना निधिन्ना हुই अकरत केंद्रल अग्र अग्र कथा-कन, थरा,-- हेंजानि निथिन ; এই क्राप वननारे या मननारे या वर्षपुक ও वर्षि कीन व्यमः पुक বর্ণ শব্দরাশি স্থানে স্থানে সল্লিবদ্ধ করিল। পাড়ার ছেলেগুলার নাম করিয়া, কে ছুরিতে পা কাটিয়া কেলিয়াছে, কাহার পড়িবার বই নাই, কে পাঠশালার যায়, কে যায় না, কে তিন দিনে নৃতন বহি কুটি কুটি করিয়া ছি'ড়িয়া ফেলে, কে-ই বা তাহা যত্ন করিয়া পড়িয়া শেষে ছোট ভাইয়ের কাষে লাগাইয়া দেয়, কে বাড়ীতে আসিয়া নানারূপ উৎপাত করে; কে "লক্ষী" হইয়া পড়াশুনা করে,—ইত্যাদি সমসাময়িক ইতিহাসে পাঠের পর পাঠ পূর্ণ করিয়া ফেলিল। পুস্তকের শেবে

১ হইতে ৯ পর্যান্ত আছ এবং উপরে প্রত্যেকের নাম, তাহারও ক্রাট হইল না। এইরূপে প্রথমভাগ রচনা শেব হইল। মলাটের উপুর স্বীর চিত্র-বিভার অপূর্ব্ব নমুনা রাখিয়া বর্ডার প্রস্তুত করিল। ভাহার পর যথা স্থানে লিখিল—"বর্ণপরিচর প্রথমভাগ—চক্রমোহন বিভাসাগর প্রণীত।" বুঝি তাহার ধারণা ছিল, প্রথমভাগ লিখিতে পারিলেই বিভাসাগর উপাধি গ্রহণের অধিকার জন্মে! একদিন 'একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"প্রথমভাগে ঐ বে গোপালের, রাখালের কথা লেখা আছে, ও সব কি সত্যি ?" সে বলিল—"সত্যি না আরো কিছু! ও সব বানানো।" সেই অবধি সে মনে মনে করিত, আমার প্রথমভাগে সমস্তই সত্যকথা রহিল, তবে আমার খানিই ভাল।

একদিন কেমন করিয়া এই গ্রন্থকার-বালকের প্রথম উদ্যমখানি কর্তাদের চোঝে পড়িল। তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া হাসিয়াই আকুল হইলেন। বাটীর সকলে একত্র হইয়া এই অপূর্ব্ধ প্রথমভাগ প্রবণ করিতে লাগিলেন। সকলেই বলিলেন,—"বাঃ চন্দোর! তুই রাভারাতি যে বিশ্বেসাগর হয়ে গেলিরে!" সকলে পরামর্শ করিলেন, এবার অবধি ইহাকে বিভাসাগর নাম দেওয়া বাক্! প্রথমে ব্রকেরা ভাহাকে অবিশ্রাম্ভভাবে বিভাসাগর বলিতে লাগিল; পরে বালকেরাও ভাহাই ধরিল; ক্রমে কর্ত্তারা, মহিলারা, ধরিলেন। অবশেষে কর্ম্মচারিবর্গ, দাসদাসী, পাড়াপ্রভিবেশী, সকলেই চন্দ্রমোহনকে বিভাসাগর বলিতে লাগিল। পাঁচ সাত বৎসর পরে, ভাহার পূর্বনামের চিহ্নমাত্রও সে গ্রামে রহিল না; নবজাত বালকবালিকারা সে পুরাতন নামের কোন সংবাদই পাইল না। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে শিবদাস বার্ একবার সপরিবারে কলিকাতার আসিলেন। এথন "বিভাসাগর" ভাঁহার প্রধান পাচক, সেও লঙ্কে আসিল।

প্রাতঃশরণীয় বিভাসাগর মহাশরের সহিত 'শিবদাস বাবুর সম্প্রীতি ছিল। क्लिकां जात्र वात्रात्र किव्रक्ति भटत्रहे, भिवलांत्र वावृत्र नालक्र আহ্বানে তাঁহার আবাসে বিভাসাগর মহাশরের ভভাগমন হইল। কর্তা গোপনে সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন—আজ আসল বিভাসাগর আসিরাছেন, খবরদার কেহ যেন আজ চন্দ্রকে বিভাসাগর বলিয়া ডাকিও না। গৃহিণী ঠাকুরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া কুদ্রতম ভূত্য বালকটাকে পর্যান্ত শিবদাস বাবু স্বয়ং বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিলেন। সকলে বিশেষ চেষ্টা করিয়া কিছুক্ষণ চক্রমোহনকে চক্রমোহন বালয়াই ডাকিল; কিন্ত শেষে আর রাখিতে পারা গেল না। বিভাসাগর মহাশয় মাঝে মাঝে, এ ঘর ও ঘর সে ঘর হইতে "বিভাসাগর, বিভাসাগর" শব্দ শ্রবণ করিরা চমকিরা উঠেন, তাহার অব্যবহিত পরেই শব্দ আলে, "চুপ, চুপ, চুপ্।" আবার ভনিতে পান—"ও বিছেসাগর! ডালে হুন হয়নি কেন ?" "ও বিভেসাগর! হাত চালিয়ে নাও না, হাঁ করে কি দেখ্ছ!" "ও বিভেসাগর! পারসটায় যে ধোঁয়ার গন্ধ বেরিয়েছে"—আবার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ আসে—"চুপ্চুপ্চুপ্।" বিভাসাগর মহাশন্ন ত কিছুই ঠিক করিতে পারেন না। কজ্জায় কাহাকেও জিজ্ঞাসাও করিতে পারেন না। ' অবশেষে এই মহাপুরুষেরও লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিল। অতিমাত্র কৌতৃহলী ইয়া তিনি স্কিত্মুথে শিবদাস বাবুকে ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করিলেন। শিবদাস বাবু হাসিতে হাসিতে পুর্বের ইতিহাস সবিস্তারে নিবেদন করিলেন—গুনিয়া বিভাদাগর মহাশয়ও প্রচুর হাস্ত করিতে লাগিলেন। আহারাদি শেষ হইয়া গেলে বিভাসাগর মহাশয় সেই ত্রস্ত সঙ্কৃচিত পাচক ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া আনিয়া আপনার সন্মুথে বসাইলেন। ৰলিলেন—"তা বেশ হয়েছে, তুমিও বিছেসাগর, আমিও বিছেসাগর, আজ অবধি ভূমি আমার মিতে হলে।" সেই পাচক ত্রাদ্ধণের সহিত

প্রতিবেশীবন্ধুর মত তিনি আলাপ করিতে লাগিলেন—তাহার খরের সংবাদ লইলেন, তাহার স্থত্থথের কাহিনী অবগত হইলেন। চন্দ্র-মোহনকে লইরা গিয়া ছাপাধানার তিনি একটা চাকরী করিয়া দিরাছিলেন এবং তাহাকে লেথাপড়া শিখাইবারও বন্দোবন্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্যদেবী চন্দ্রমোহনের প্রতি স্থাসন্না ছিলেন না—সে সেধানে থাকিতে পারে নাই।

সমাপ্ত

### বিজ্ঞাপন

# ত্রীরুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত অন্যান্য প্রক্ত

#### গল্প

শোড়ুনী। তৃতীর সংশ্বরণ। নানাবসপূর্ণ বোলটি গ্রঃ। 'শ্বিকাংশই বোড়নী রূপদী লইরা ঘটনা গ্রন্থন। ইহাতে "বলবান গামাতা," "প্রণয় পরিণাম" প্রভৃতি গ্রন্থনি আছে। স্বর্ণান্ধিত রেশমী বাধাই, ম্ল্য ১॥•

দিনী ও বিলোতী। দিতীয় সংশ্বরণ। ইহাতে দশটি দেশী হঁ চারিটি বিলাতী গ্র আছে। আমাদের যুবকগণ বিলাতে গিয়া কি ভাবে জীবন-যাপন করেন, শেষোক্ত চারিটি বিলাতী গ্র পাঠে জানিতে পারিবেন। স্বর্ণান্ধিত রেশমী বাঁধাই, মূল্য ১৮০

প্রভাতবাবুর নৃতন গল্প-গ্রন্থ

### সল্পবীথি

১৩২৩, আবাঢ় মাসে প্রকাশিত হইবে ( পরপৃষ্ঠার দেখুন )

## শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত

### উপন্যাস

রহাস্কুক্রী। বিতীয় সংকরণ। সচিত্র গার্হছা উন্থ একটি মনোরম প্রণয়-কাহিনী। এ সংস্করণে চারিথানি হাফটোর সংযুক্ত হইয়াছে। স্বর্ণাকিত রেশমী বাধাই, মূলা ১।০

নবীন-সংস্র্যাসী। স্থলীর্ষ গাঁইস্থা উপস্থাস, সাড়ে চা পৃষ্ঠার সমাপ্ত। গদাই পালের কোর্টশিপ ও তাহার তাবং কার্যার বৈহাতিক হিন্দুসভার বিবরণ, ভণ্ড সন্নাসীদিগের চরিত্র-চিত্র হাস্থ প্রস্রবণ। নারক নায়িকার নিম অনাবিল প্রণর বিকাশ উপভোগদে মূল্য কাগজের মলাট ১৮০, স্থান্ধিত রেশমী বাধাই ২০০

রাজ্র-দৌপ। বিতীয় সংকরণ। সচিত্র গার্মস্থা উপভাস। মাসে ইহার প্রথম সংকরণের সহস্র থও পুতক নিংশেষিত হইস্পাচথানি ছাফটোন চিত্রে ভূষিত বৃহৎ গ্রন্থ, সাড়ে তিনশত পৃষ্ঠা। সংবেশমী বাঁধাই, মূল্য ১৮০

উপরোক্ত সমস্ত গ্রন্থের প্রাপ্তিম্থান —
মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সন্স,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ব্লীট, কলিকাতা।